### এই লেখকের-

বাঁশের কেল্লা

**বৈসনিক** (৫ম সংস্করণ)

**ওগো বধু স্থন্দরী** (२४ সংস্করণ)

যুগান্তর (কিশোর সংস্করণ)

শক্তপুক্তের (মত্রে (২য় সংস্করণ)

ভুলি নাই (১৩শ সংস্করণ)

আগ্রাস্ট, ১৯৪২ (২য় সংকরণ)

বনমর্মর (৩য় সংস্করণ)

**নরবাঁধ** (৩য় সংস্করণ)

**একদা নিশীথকালে** (৩য় সংস্করণ)

**ডুঃখ-নিশার শেষে** (২য় সংস্করণ)

পৃথিবী কাদের (৩য় সংস্করণ)

(भवी किटगात्री (२व मःऋवन)

উলু

প্লাবন (২য় সংস্করণ)

বিপর্যয়

# व्यव प्रभाग

মনোজ বস্থ

### তুই টাকা

### চতুর্থ সংস্করণ—আখিন, ১৩৫৫

প্রথম সংকরণ, সাঘ, ১৩০০ ; বিতীয় সংকরণ, ফাস্কন, ১৩৫১ ভূতীয় সংকরণ, ক্রেটি ১৩৫৩

### 'নুতন প্রভাত' সম্বন্ধে ঃ

ভক্তর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় —পৃথিনীতে আবহমান কাল ধরিল্লা মাতৃষ মাতৃষকে স্বার্থপর ভাবে নিজের কাজে লাগাইয়াছে—কোষাও অজ্ঞানে, কোণাও সজ্ঞানে।…এই সব সমস্তা আমাদের এই যুগে এভ প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে যে, তাহা আমাদের সত্যকার সাহিত্যিকদের সকলকেই কিছু না কিছু নাড়া দিতেছে। ঐাযুক্ত মনোক বহুর চিস্তায় এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া সম্প্রতি তিনি "নতন প্রভাত" নামক মনোজ্ঞ নাটকথানিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এথানে রাষ্ট্রশক্তির , মারফত কার্যাকর জাতীয় শোষণ-নীতির পাশে, দেশের চিরাচরিত রীতিতে জমিদারী-পদ্ধতির অপস্কৃষ্ট বিকারের ফল-স্বরূপ অক্ত প্রকারের শোষণ-নীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে धर्मत्र (माराहे পाডिया हेराएमतहे मरहामता अन्न आत এक धत्रत्नत्र (मायग % मनन-নীতি—এই সমন্তকেই নিপুণ তুলিকায় নাট্যচিত্তে দেখানো হইয়াছে। এই সকল সমগোত্তীয় অত্যাচারের বিপক্ষে যে বুবশক্তি দাঁডাইয়াছে ও জনশক্তিকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্ট্রা করিতেছে, ভাহারও সার্থক-চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার এই সব সমস্তা—আধুনিক জীবনের অতি সতাকার সমস্তা-লইয়া রচিত ভাল ভাল নাটকের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার এই ধরণের নাটকের নিতান্ত অপাচ্য-অন্তত আমি এই প্রকার সমস্তা লইরা ও এইভাবের সতাদিদুকা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাঙ্গালায় পড়ি নাই। অভিনয়ে এইরূপ নাটকের সাফগ্য ও সার্থকতা হইবেই।…

মনোজ বাবুর নাটকের চরিত্রগুলি ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি হইয়াছে। The way to Hell is paved with good intentions—নরকের পথটা দাধ সকলে মোডা; এই উন্ধির সার্থকতা পাই কতকটা জমিদার মহেবরের চরিত্রে। তবে জমিদারের মধ্যে অত্যাচার করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইতেছে; আগেকার মত দোর্দণ্ড-প্রতাপ শক্তিশালী জমিদার আরু নাই, তাঁছারা মহেকরেরই মত শাসক-শক্তির সাহায্য লইয়। আইনের মার-পেঁচের মধ্যে ফেলিয়া প্রজাদের শারেন্ডা করিবার চেষ্টা করেন। Noblesse Oblige-পিতৃপুরুবের চারিত্রিক মহন্থ মহেম্বর বে বুঝিতে পারেন না তাহা নয়। কিন্তু তাঁহার অনুচর হলধর-চরিত্রটিও অতি খাঁটি জিনিয—lackeydom অৰ্থাৎ পরপ্রসাদপুষ্ট ব বৃত্ত ভাবের মতিগতি এই চরিত্রে বেশ ফুটরা উঠিয়ছে। আমিমুলকে আমরা সহজেই সব জারগার ধরিতে পারি। এবং রছিম বাঙ্গালাদেশে ভাষাভাদিত বহিন মত নানা খানে বিভাষান আছে বলিরাই আমরা এখনও ভয়োৎসাহ হই নাই। শশাক ও মারের চরিত্রে বে আন্দর্বাদের প্রতিষ্ঠার ছঃখ-বরণের চিত্র দেখিতেছি, তাহা এই অভিশপ্ত বাঙলাদেশে বিধাতার একমাত্র আশীর্বান; এবং অক্লকাটা-প্রবীবের মত ভাবুক ও সভাদশী তরুণবয়ক্ষ পাত্রপাত্রী আশা করি দেশ হইতে এখনও অন্তর্হিত হর নাই। মোটের উপর "নু চন প্রভাত" একথানি বুরোপধোণী নাটক, সতাদৃষ্টি ও সতাভাবণের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা।

## গ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে—

যাঁর লেখনী থেকে সর্বপ্রথম আমরা আধুনিক-নাটক পেয়েছি

### চরিত্র–পরিচয়

| - •               | • •     | ., .,,                    |
|-------------------|---------|---------------------------|
| পুরুষ             |         |                           |
| শশক               | •••     | দেশকর্মী                  |
| মহেশর             | •••     | জমিদার                    |
| হলধর              | •••     | গোমস্তা                   |
| বিশু              | •••     | বরকন্দ†জ                  |
| রায়সাহেব         |         | সরকারি উকিল               |
| <b>অচ্যুত</b>     |         | রায়দাহেবের দঙ্গী         |
| আকবর আলি 🧃        |         |                           |
| গুৰীর             | · •••   | দেশকর্মী                  |
| সম্ভোষ ]          |         |                           |
| আ।মিমুল হক        | •••     | দ†বে!গা                   |
| রমেন              | •••     | সহকাবী দারোগা             |
| মওলা ব্যু         | •••     | <b>ভাশ</b> দেশর           |
| নীলমণি সাঁপুই     | •••     | ফিদারির মালিক             |
| রহিম ⋅ ৢ          |         |                           |
| কান্তরাম :        | •••     | কৃষক                      |
| অমুলা য           |         | <b>7</b>                  |
| জেলার, ভাক-পিয়   | , পাইক, | স <del>রকার</del> ইভ্যাদি |
| নারী              |         |                           |
| মা                |         |                           |
| অরুদ্ধতী          | • •••   | মহেখরের মেয়ে             |
| আমিনা             | •••     | ্রহিমের স্ত্রী            |
| বামিনী            | ***     | কান্তরামের মেয়ে          |
| <b>本 t 8</b>      | •••     | কান্তরামের বোন            |
| <b>ठ</b> ळ पूथी   |         | মহেশবের স্ত্রী            |
| বেবারমা, স্থনন্দা | •••     | অরুশ্বতীর বান্ধবী         |

# বন্দী মানুষ

### পদা উঠল

অন্ধকার! গান শোনা যাচ্ছে—

কাঁটার মুকুট মাথায় পরা, ছ'হাত বাঁধা নাগপাশে।
কাতর রাতি ক্লান্ত দিবা একের 'পরে আরেক আসে।
বাসতো ভাল এই মান্ত্রে, এই মাটিরে—
মাটি থেকে সরিয়ে নিল পাঁটিল ঘিরে;
একটি মানুষ—বন্ধু অরি—কেউ যদি হায়

থাকত পাশে!

আংকার ধীরে ধারে অচছ হচ্ছে। গান মৃত্র হয়ে আদছে । [দৃশ্রের মধ্যে বরাবরই অতি মৃত্র হরে গান চলবে]

### প্রথম দৃগ্য

জেলের ফটক

্থকাও তালা ঝুলছে। বাইরের দিক থেকে এনে জেলার ভালা খুননেন। তার সলে এক বর্ষীয়নী মহিলা। <del>ফটক খুনে</del> কোল। মোটা মোটা লোহার গরাদে—তার ওদিকে শশাক্ষ। জেলার। শশাক্ষবাব্, আপনার মা দেখা করতে এসেছেন। জেলার একটু দুরে টুলের উপর বসলেন।

মা। কেমন আছিদ বাবা ? শশাস্ক। ভাল, খুব ভাল—

মা। ঢেহারা দেখে তা ব্ঝতে পেরেছি—

শশাস্ক। সত্যি মা, বেশ লাগছে আজকাল। বাইরে যথন ছিলাম, অবস্থা দেখে মন খারাপ হত। ক্ষেপে যেতাম। এখানে জেলের মধ্যে শাস্ত হয়ে সকল দিক ভাবতে পারছি! ... রাতের অন্ধকার দেখে

আমরা ভয় পাই না, সামনে যে নৃতন প্রভাত! মালুষে মালুষে হানা-হানি, ত্-চারজনের স্থ-স্থবিধায় বহুজনের নিম্পেষণ—এই কলঙ্কিত যুগের অবসান হয়ে এলো। মৃক্তি আসছে, দেশে দেশে জনগণের মৃক্তি! ···ও কি মা, তোমার চোথে জল ?

মা। কই, না। আমি হাসছি। তুই বেশ আছিস দেখে আমি হাসছি। এই দেখ্ · · আমি হাসছি।

শশাস্ক। মা, মাগো, তোমার চোথে জল দেখলে আমার ধৈর্য থাকবে না। যত তফাতেই থাকো, অহরহ তুমি আমার বুকে সাহস দিচ্ছ। ফুলের মালা পরিয়ে সকলে আমায় জেলে পাঠিয়েছিল, তা, শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। মান্তবের জয়ধ্বনি জেলের পাঁচিল ভেদ করে কানে পোঁছয় না। কিন্তু মা, তুকি য়ে শান্ত মুথে মাথায় হাত রেখে আশার্বাদ করেছিলে, সেটা ছবি হয়ে চোথের সামনে ফুটে আছে। তুমি কেঁদো না।

মা। চুপ ক্র শশাস্ক, চুপ কর। তোর বন্ধুবান্ধব সহকর্মী কেউ এখন দেখছে না। এ আমাদের মায়ে-ছেলেয় কান্না। এখন এই মৃহূতে তুই আর জন-নেতা শশাস্ক নোস, ছঃখিনী বিধবার এক-মাত্র ছেলে! অমায় কাঁদতে দে বাবা, চুপি চুপি একটুখানি কেনে নি—

শশাস্ক। সত্যি মা, তোমায় কত হঃথ দিলাম! কোন সাধ ভোমার পূরণ করতে পারলাম না। চিরদিন বন্দিশালায় কেটে গেল। গরাদের বাইরে হাসিকান্নায় স্থথে-হঃথে পৃথিবীর জ্ঞীবনধারা বয়ে যাচ্ছে, বর্ধা আসছে, বসস্ত আসছে—আমাদের কেবল রাতের পর দিন আর দিনের পর রাড। ঐ নিমগাছের হুটো মাত্র ভাল দেখা যাচ্ছে, আর ঐ একটুকরো আকাশ। দেখে দেখে আমার মতো কতজন এই জারগাটুকুর মধ্যে কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বুড়ো হয়ে মৃত্যুতে মিলিয়ে গেছে। তাদের মতো আমিও চলে যাবো। আর দশটি মায়ের মতো মনে মনে তুমি মা কত আশা গড়েছিলে, সব আমি চুরমার করে দিলাম।

মা। না বাবা, তা নয়। আমি কাঁদি কেন জানিস? বড় তুর্ভাগা দেশে জন্মছিস তোরা। এথানে দেশকে ভালবাসা পাপ—নিধিল মাহুষের মঙ্গল-কামনা মন্ত অপরাধ। তুই আর তোর মতো আমার আরও হাজার হাজার ছেলে জেলের অন্ধকারে পচে মরছিস, অন্ত দেশ হলে ইতিহাসে চিরজীবী জায়গা হয়ে যেত—আর এথানে কেউ ভাবে না তোদের কথা, কেউ জানেই না—

শশান্ধ। না জামুক—তবু মা, বিজয়ী আমরা। আমাদের না ভাবুক, আমাদের মনের ভাবনা আজ সকল মামুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। মনের চেহারা দেখা যায় না মা,—নইলে দেখতে পেতে, যে-জজসাহেব আমাকে জেলে পাঠিয়েছে, বিচার করবার ,সময় মনে মনে সে-ও শিউরে উঠেছিল। …পুরানো বিধিব্যবস্থায় ঘূন ধরে গেছে, জোড়াতালিতে চলছে না আর, আগাগোড়া পালটাতে হবে। এই নতুন চেতনা আজকে মামুষের মনে মনে।

মা। কি বলিস? বয়ে গেছে। ক'জন ভাবে এসব?

শশান্ধ। ভাবে বই কি মা! ছুটো-চারটে অন্ধ জড় পুতুলের কথা ছেড়ে দাও। মাহুষের মতো মাহুষ স্বস্থ নিক্ষন্ধি হয়ে দিন কাটাচ্ছে—এত বড় দেশের মধ্যে এমন তুমি একটাও খুঁজে পাবে নামা।

> গরাদের ভিতর দিয়ে ছাত বাড়িয়ে শশাক্ষ মার চোঞ্চ ম্ছিরে দিল।

শশান্ধ। আমাদের কথা তুমি ভেবো না। কে আমরা? জন-প্রবাহের এক একটা কণিকা।...তুমি আমাদের সমিতির খবর বল।

মা। সমিতি আছে, কিন্তু দলাদলি। মুসলমান চাষীরা আসতে না।

শশাষ। কেন?

মা। তাদের ব্ঝিয়ে দিয়েছে, তেলে জলে মিশতে পারে—কিস্ত হিন্দ্-ম্সলমানে মিল হবে না। একেবারে আলাদা জাত। রহিম পর্যন্ত দল ছেড়েছে।

শশান্ত। আমাদের রহিম?

মা। নতুন এক দারোগা এসেছেন থানায়। গোঁড়া ম্সলমান, ভয়ানক স্বজাতি-বংসল। তার সঙ্গে রহিমের ধর্মসম্পর্ক হয়েছে। তাঁর কথায় ওরা ওঠে বসে।

শশাক্ষ। ঘোষ-কাকাবাবুর তা হলে বড়ফূর্তি—এতদিনে আশা পুরেছে।

মা। তাবলে রহিম তাঁকেও ছেড়ে কথাবলে না। এই তো গেল শ্রাবণে একদিন—

मभाद । कि इराहिन?

মা। ঘরে জল পড়ছিল, রহিম গিয়েছিল থড় কর্জ চাইতে। ঘোষ ঠাকুরপো বললেন, ঘর ছেয়ে দরকার কি? আমার দালানের পাশের জায়গা—এ ভিটে ছেড়ে দিয়ে তুই চরের উল্বনে ঘর বাঁধ্গে। জমি দেবো, ঘরও বেঁধে দেবো। আমার স্থবিধে হবে, তোরও স্থবিধে। ধারালো ছুরির মতো অমনি রহিমের জবাব—

শশাষ। কি?

মা। বলল-ছজুর, উলুবনে বরঞ্চ আপনিই নতুন ইমারত বানিয়ে

নিনগে ৷ আপনার ভিটেও তো আমার ঘরের লাপোয়া। আমার স্থবিধে হবে।

শশাস্ক। সমিতি ছাড়লেও রহিম তো মত ছাড়ে নি মা।···কে নিঃম্ব নিরন্ধ, কিন্তু ইচ্ছত নিয়ে চলতে জানে। রহিম আমাদেরই দক্ষেমা, সে এখনও আমাদের—

ক্ষেলার হাত্যড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

জেলার। সময় হয়ে গেছে।

শশাক্ষ। মা, আমায় আশীর্বাদ করে। তেমনি করে। তোমার হাত রাথো আমার মাথায়।

জেলার। টাইম ইজ আপ শশান্ধবাবু-

মাধীরে ধীরে বেরিয়ে বাচ্ছেন। বারবার তাকাচ্ছেন্দ শশাব্দের দিকে। অককার হয়ে আসছে। অলক্ষ্যের গান আবারু শ্লেষ্ট হতে লাগল—

কণ্ঠ রোধ করেছে কঠিন লোহছার—
ভাবনা ডোমার ভাবছি তব্ মনে মনে;
শিকলের ঝনঝনিতে ডরে না চিত্ত আর,
প্রভাতের ব্রপ্প দেখি লক্ষ জনে—
মনে মনে ম

হাছিরারে মান্ত্র মারে— ভাবনা কি কেউ মারছে পারে ? মৃক্তির পক্ষধনি শুনি ঐ নীলাকাশে বন্দী, রয়েছে সাথে ;—এই আমাদের পানে পানে। ক্ষরাদের উপর হাতবাজ্ঞের সামনে হলধর গোমস্তা। দিচে চাষী প্রজারা।

হলধর। টাকা চাই। শুধু ঐ বদন-চন্দ্র দেথবার জন্ম উতলা হয়ে ডেকে পাঠাই নি, মাণিক আমার। টাকা—টাকা—টাকা নিয়ে এসো।

অমূল্য। এখনো ধান কাটা শ্যে হল না। চোত কিন্তির আগে এক পয়সাও দিতে পারব না, গোমন্তা মশাই।

হল। কর্তামশায়ের মেয়ের বিয়ে। বিয়ে কি চোত অবধি মূলতুবি থাকবে? তোমাদের জনে জনের কাছে তিনি দায় জানিয়েছেন। থাজন। বলে না হয়; চাদা হিসাবেও তো কিছু কিছু নিয়ে এলে পারতে। ত্মি এনেছ উমেশ মোড়ল? তুমি বিলাত আলি? চুপ করে আছ, কিছু আনো নি? তুমি? তুমি? তুমি? তুমি? আনো নি? তুমি? তুমি? তুমি? কি বলছ যয়, আমায় বল না।

ষহ। আমি কিছু বলছি নে গোমস্তামশাই—

হল। তুমি বলছ না কে বলছে ভনি?

যত্। আৰ্জে, আমার পরিবার বলছিল, আমাদের চাঁদায় মেয়ের বিয়ে হবে—ঘোষকর্তা তা হলে আমাদের চেয়ে গরিব ?

হল। বুঝেছি বাপু, বুঝেছি। বলাবলি হচ্ছে বটে ঐ রকম কথা।
তোমার পরিবার নয় মোড়ল, বলে বেড়াচ্ছে বন্দেমাতরম্-ওয়ালারা। । ...
উঠোনের মাঝখানে ঐ তুটো স্থপারিগাছ। কেন বলতে পারো, যত্বর ?
পারো না। ... স্বর্গীয় কর্তাদের আমলে বেয়াড়া প্রজাদের ঐ গাছে
পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে রাখা হত। হাল-বকেয়া থাজনা মায় য়ুদ্-থরচা

তহরি-পরবি শোধ হয়ে গেলে তবে ছুটি! এখন তো রাম-রাজ্ব আছ, কর্তামশাই ঋষি-তপন্থী মান্ত্র। তাই পিপীলিকার পাখা গজাচ্ছে। তুমি তবু পরিবারের জবানি বললে—নৈচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার মতন; রহিম মিঞা খোদা ফেলে ম্থের উপর শক্ত কথা শুনিয়ে দিল। কিন্তু বাবা, যত বাড় বেড়ে থাক, পিণড়ে মান্তোর—একটি মাত্র চাপভের ওয়ান্তা। কর্তামশাই একে ভূস্বামী, তায় ধর্মগত প্রাণ—তাঁর ম্থ দিয়ে যখন বেরিয়েছে—ভিটে রহিমকে ছাড়তেই হবে, আর বিয়ের চাঁদাও তোমরা বাপের স্থপুতুর হয়ে দিয়ে যাবে। তবে আঙুল না বাঁকালে ঘি বেরোয় না…তু চারদিন সময় লাগতে পারে।

অমৃল্য। রহিম নতুন করে ঘর ছাচ্ছে আবার।

হল। অতি উত্তম কাজ করছে। আমাদের কাজটা এগিয়ে রাখছে। খুকিদিদির বিয়ের সময় ওখানে বেহারা-বাজনদার বদাব। কান্তরাম মোড়ল, তুই চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে— তুইও কি এদের দলে?

কান্ত। আমি তোমাদের দলে গোমন্তামশাই। ধোল আনার উপর আঠারো আনা। যা বলবে তাই করব।

হল। টাকা?

কান্ত। দেবো, নিশ্চয়ই দেবো। খাজনা দেবো, চাঁদা দেবো, ধান চাল বিক্রি করে সমস্ত এনে দেবো। শুধু তুটো মাসের সময় চাচ্ছি-— অদ্রাণ আর পৌষ।

হল। ছটো দিনের সময় দিতে পারি বড় জোর। সাতলো টাকা তের আনা সাড়ে বার গণ্ডার ডিক্রি তোর নামে।

কাস্ত। এখন কাঁচা-ধান বেচলে মোটে দর পাওয়া বাবে না। দয়া করতেই হবে, দয়াময়— रुन। वर्षे !

কান্ত। দয়ার সমৃদ্ধুর তুমি---

हल। थाल नय, विल नय, একেবারে সমৃদ্র? বলিস কি?

কান্ত। দশে ধর্মে বলে যাকে---

হল। দশে ধর্মে বলে না, যারা জাঁতিকলে পড়েছে—তারাই শুধু বলে। আহা, যাড় নাড়িদ কেন মোড়ল? মিছে কথা নয়—বেকায়দায় না পড়লে কি িট-িট আওয়াজ বেরোয়? তালুকদারের তহুশিল করি বাপু। চারটে করে কান রাথতে হয়। ছটো এই তোরা দেখতে পাছিল মাথায় বসানো। আর ছটো পিঠের উপর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দকলের গুণের ফিরিন্ডি দেয়। সামনের ছ্-কানে শুনতে আঁৎকে উঠি, বাপ রে বাপ – এত গুণের বোঝা বয়ে বেড়াছিছ কেমন করে! আবার আড়ালে-আবড়ালে যেসব সম্পর্ক পাতাতে পাতাতে যাস, তা-ও শুনি পিঠের কান ছটো দিয়ে।

কান্ত। ছি-ছি। আমি সে লোক নই।

হল। তা ন'দ। হতিস নিশ্চয় যদি ডিক্রিটা থাকত। মামুষ মাত্রেই ক্যাচড়া—ঠেকনা দিয়ে সিধে রাখতে হয়।

नीनमिन मीपूरे धार्यन कवन ।

এই যে আসতে আজ্ঞা হোক, সাঁপুইমশায়। ওরে বিশে, কর্তামশায়ের থাসকামরায় নিয়ে বসা। আর অমনি থবর দিয়ে আয় বাড়ির মধ্যে। । আপনি বস্থন গে। কে আছিস, তামাক সাজ্। আর দাঁড়িয়ে কেন, বাপসকল ? স্বন্ধে বন্দেমাতরমের ভূত ভর করেছে, ব্যুতে পেরেছি। ভূততাড়ানোর ওঝা ডাকা হচ্ছে। চোথের জলের বক্তা বয়ে যাবে। । যাও, বাড়ি থাও। বরঞ্চ বৈঠক ডেকে আর একবার শলা-পরামর্শ করোগে।
মিছে দেরি করো না, যাও

रन। जूरे ?

কান্ত। (পা জড়িয়ে ধরল) পাদপদ্মে পড়ে রইলাম। দয়া করতেই হবে।

হল। বেশ, করব। অমন করে বলছিস ধখন। কিন্তু দয়ারও বন্দোবন্ত চাই একটা—

কান্ত। বন্দোবন্ত?

হল। শুধু মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজে না মোড়ল। গুড় দিতে হবে। হাঁা, গুড়। আট টাকা মাইনের গোমস্তাগিরি করছি। গুড় না থাকলে যে স্রেফ বাতাদ থেয়ে থাকতে হয়। চ্পু, কর্তামশাই। দদ্ধ্যের পর একবার আদিদ। কর্তামশাই ঋষিতপন্ধী মামুষ—তোর বিষয়ে বিবেচনা করবেন বই কি—নিশ্চয়ই করবেন। আমি বলব, বিশেষ করেই বলব।

মহেখর এলেন। কান্তরাম তাকে গড় করে চলে গেল।

মহেশ্ব। বলছে কি?

হল। স্থানীল স্থবাধ্য প্রজা। কিন্তু কথায় তো পেট ভরবে না, মবলক বাকি। বিশুর ধান পাবে এবার। আমি বলি কি ছজুর, ডিক্রিজারি করে বেটার ধানগুলো ক্রোক করে রাখা যাক। কোন্ শালা কি রকম মতলব দিয়ে যায়, কিছু বলা যায় না।

মহেশ্বর। এদিককার আর থবর কি ?

হল। আজে, চাষারা বিলকুল সব ভদ্ধোর হয়ে গেছে।

মহেশ্বর। বলি আদায়পত্তর কি রকম? সিন্দুকে আজ উঠক কত?

হল। পঁচিশ টাকা সাড়ে সাত আনা। সর্বসাকুলেন্য। ••• ঐ যে বললাম, সব ভক্ষোর হয়ে গেছে। ভক্ষোর লোকের এক কথা— চোড-किन्छित ब्यार्ग किन्छू श्रत ना। ना म्यारनन, नानिम করুনগে।

মহেশ্বর। তা হলে উপায়? রায়-সাহেব অরুকে আশীর্বাদ করতে আসবেন। তালুক বেচে দেশাস্তরি হব নাকি, হলধ্র ?

হল। লোকসানি তালুক—টাকা দিয়ে কিনবে কোন আহাম্মক ? আর দেশান্তরি হয়েও রেহাই নেই হুজুর। হিল্লি-দিল্লি গ্যা-কাশী--যেখানে যাবেন, বন্দেমাতরম-ওয়ালার। ঘাঁটি করে বসেছে। তার চেয়ে আমার যুক্তিটা শুরুন। আমি বলছি কি-

ডাক-পিপ্নৰ এনে চিঠি দিয়ে পেল ৮

পিয়ন। চিঠি— পুর্বার্থ মহেশ্বর। ুর্বার্থ (চিঠি পড়ে) হলধর, রায় সাহেব তেইশে তারিখে আসছেন। সেইদিন দিতে হবে পাঁচ হাজার। পাঁচ হাজার টাকা আমি চাই। নইলে বিয়ে ভেঙে যাবে, আমি মুখ দেখাতে পার্ব না---

হল। সমস্ত হয়ে যাবে হজুর। নীলমণি সাঁপুই এসেছে, ওঘরে বসিয়ে রেখেছি। পাকাপাকি করে ফেলুন। ... আজে হাা, ভাল যুক্তিই দিচ্ছি। প্রজারা আমাদের মুখের দিকে চাইল না, আমরাই বা কেন চাইব তাদের দিকে ? কিদের খাতির ? · · ডাকি নীলমণিকে — কি বলেন ?

মহেশর। বাঁধ কেটে নীলমণি হাতীপোতার আবাদ ভাসিয়ে দেবে, আড়াই শ' ঘর গৃহস্থ ভেদে যাবে---

হল। কিন্তু আমরা বেঁচে যাব হুজুর। তালুক বেচতে হবে না, দেশান্তরি হতে হবে না, অরুদিদির বিয়ের সময় বাজিতে বাজিতে আকাশে আগুন ধরিয়ে দেব, আমাদের গায়ে আঁচটি লাগবে না। যত বেটা সমিতিওয়ালা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এক ঢিলে একটা-তুটো নয়—একেবারে বিশটা পাথী থতম হবে। ..... আমি ডেকে আনছি নীলমণিকে। নীলমণিবাব্, কর্তামশাই এসেছেন। নীলমণিবাব্—

### ভাকতে ভাকতে হলধর বেরিয়ে গেল। তথনই নীলমণিকে নিয়ে ফিরে এল।

মহেশ্বর। কি বলতে চাও তুমি?

নীল। হাতীপোতার যোল-আনা যদি বন্দোবন্ত করেন, আমি রাজি আছি। এখানে ফিসারি করব। শুনেছেন বোধ হয়, এই রকম আরও সাতটা জলকরের মালিক আমি। আপনার গোমস্তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে একরকম।

হল। হাঁ। সমস্ত জানিয়েছি হুজুরকে। চিকাশ হাজার টাকা বার্ষিক খাজনা। অর্ধেক আগাম, অর্ধেক বছরের শেষে। কন্তু একটা কথা সাপুইমশায়, এই মঙ্গলবারের মধ্যে বায়না স্বরূপ অস্তত চাই পাঁচ হাজার।

নীল। মঙ্গলবার কেন, এখনই দিয়ে যাচ্ছি যা আছে। নিন—ছ' হাজার আছে, 'গুণে নিন। প্রমট-পেমেণ্টের দরুণ আমার কারবারের এত স্থায়তি। দেনেলিলপত্ত রেজেট্রি করে বাঁধ কেটে যেদিন আমায় দখল দেবেন বাকি দশ হাজার সেই দিন দিয়ে দেব।

মহেশব। গেল-বছর অনেক থরচা করে সমস্ত বাঁধ আগাগোড়া থমরামত করেছি---

নীল। বাঁধ বাঁধা শক্ত, কেটে দেওয়া খুব সোজা। ছ্-চার টাকার

ব্যাপার। হাত দশেক ফাঁক করে দেবেন, নদীর নোনা জল আপনি-পথ করে নেবে।

অক্ষতী প্রবেশ করল 🕨

আৰু। বাবা ক'টা বেজেছে জানো? চানটান করবে না আজ? মহেশ্বর। এই ত্-হাজার টাকা। নোটগুলো গুণে তুলে রাখো মা— অরু। কে দিল টাকা?

মহেশ্বর। সাবধান করে তুলে রাখো। চিঠি এসেছে, রায় সাহেব তেইশে তারিথে নিজে আসছেন।

অরু। হলধর, ঐ তোমার সেই নীলমণি সাপুই ?

নীল। নমস্কার কর্তামশাই। তা হলে বাঁধ-কাটার দিন স্থির করে আমায় থবর দেবেন।

নীলমণি চলে গেল।

অরু। অক্তায় হল, বাবা। ঘোষ-চৌধুরীদের সর্বস্থ খোয়াচ্ছ ঐ ক'টা টাকার লোভে।

হল। থোয়া যাচ্ছিল বটে খুকিদিদি, ঐ বন্দেমাতরম্-ওয়ালাদের ঠেলায়। কিন্তু সব বজায় রইল।

অরু। রইল জমাজমি বিষয়-আশয়, থোয়া গেল তিন পুরুষ ধরে গড়ে-তোলা শ্রন্ধা-সম্মান, জমিদারের উচু আসন। তেমি দেখতে পাচ্ছ না বাবা, ঘুষ থেয়ে হলধর তোমার চোথে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে।

হল। আমি ঘুষ খাই? ছি-ছি-ছি-

অরু। তা ঠিক! ভদ্রলোকে কি ঘুষ থায়? গালি থায়, কানমলাটা আসটা থায়, আরু পান থায়। পান থাবার দক্ষন কত দিয়েছে তোমায় নীলমণি?

श्न। ছि-ছि-ছि-

রহিম চালের উপর বসে ঘর ছাচ্ছে। বউ আমিনা উঠানে দাঁড়িয়ে থড়ের যোগান দিচ্ছে।

রহিম। (চিৎকার করে) দড়ি লাগবে বউ—দড়ি, দড়ি। (গলা নামিয়ে) কিচ্ছু লাগবে না রে। তুই তামাক সাজ।

আমিনা। অত চেঁচাচ্ছ কেন?

রহিম। চেঁচাব না? তেতলা থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখুক।
থড় কর্জ চাইতে গিয়েছিলাম, তা ভিটে ছাড়তে বলে। আম্পর্ধা দেখ
না! (চিৎকার করে) ও বউ, বাথারি তুলে দে ছটো। (গলা
নামিয়ে) লাগবে না বাথারি। …চাল কি রকম ঝিকমিক করছে চেয়ে
দেখ। নতুন খড়—সোনার রং। সোনা দিয়ে মৃড়িয়ে দিলাম আমাদের
খর। কারো জন্তে আটকে থাকল ?…খড়খড়ির পাথি তুলে যেন চেয়ে
দেখছে। নারে? দেখ্তো, দেখ্—

আমিনা। কই, কেউ না। ···কাজ সারা হল, এবার নেমে এস। তামাক ধরে গেছে।

রহিম। উঃ, আবাদের কদূর অবধি দেখা যাচছে! নামতে মোটে ইচ্ছে করে না বউ। ইচ্ছে করে সমস্তটা দিন ধানক্ষেত্তের দিকে চেঁয়ে বসে থাকি। কি ফদল ফলেছে এবার!

আমিনা। কিন্তু তোমার তো নিজের বলতে এক কাঠাও নেই ঐ অত বড় আবাদের মধ্যে।

রহিম। তাই তো ছঃথ হয়, রাগে গা জালা করে। ঘোষকর্তারা হিন্দু বলে যত হিন্দু চাযার পেট ভরাচ্ছে।

ৰহিম মই বেরে নেমে এল।

রহিম। জানিস বউ, কসাড় জকল ছিল এই সমস্ত জায়গায়। বাঘ ডাকত, সাপ কিলবিল করত। হ্বনীকেশ ঘোষ এসে বাদার বন্দোবস্ত নিল। সঙ্গে ডানপিটে তুই সাকরেদ—একজন আমার নানা এনায়েতউল্লা আর একজন ছিচরণ মোড়ল। হ্বনীকেশ ঘোষ বলত, এরা আমার ডান-হাত বাঁ-হাত। তা সে মিথ্যে নয়। তারা না থাকলে বাদা হাসিল হত না, অতবড় ওদের ঐ তে-মহল বাড়িও উঠত না। মাঝখানে হ্বনীকেশের পাকা দালান—তুই পাশে উঠল তুই সাকরেদের বড় বড় আটচালা।

আমিনা। কিন্তু এখন তো মোড়লরা গিয়ে বাড়ি করেছে বড়-বাঁধের ধারে।

রহিম। উঠে গেছে। ওদের এক কথায় বাবু পঞ্চাশ বিঘের একটা ঘেরি দিয়ে দিল। আমাদের বেলায় লবডয়ঃ। নইলে আর হিন্দু মুসলমান বলি কেন? জমির উপর না থাকলে চাষবাসের জুং হয় না। ওরা তাই সাবেক বাড়ি ছেড়ে দিয়ে গেল। তার মানে ভূজং-ভাজাং দিয়ে ওদের সরিয়ে দিল। বাবুদের রায়াবাড়ি সেখানে। এবার আবার নজর আমার ভিটেটুকুর উপর। থ্ং, থ্ং—চোথে পোকা পড়বে। …কে ও? কোথায় যাচ্ছ কাস্ত মোড়ল? তামাক থেয়ে যাও।

হাতে কান্তে কান্তরাম প্রবেশ করিল।

কাস্ত। বজ্ঞ ৰ্যন্ত মিঞা, বসবার ফুরস্থ নেই।

রহিম। বসতে মাথায় দিব্যি কে দিয়েছে ? বোসো না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ছ-টান টেনে যাও। সাজা-তামাক আর বাড়া-ভাত যে ফেলে যায় সে হল অতি আহাম্মক। •••হস্ত-দস্ত হয়ে ছুটেছ কোখা ?

কাস্ত। কর্মকার-বাড়ি। কান্তেটার ধার পড়ে গেল। সাতটা কিষাণ নিয়েছি। কিরে করে বেরিয়েছি, ধান-কাটা আজকের মধ্যে থতম করব।

রহিম। কাটবার মতো হয়েছে সব ?

কান্ত! তবু কেটে ঝেড়ে তুলতে হবে। কতার মেয়ের বিয়ে, ডিক্রিজারির ভয় দেখাচ্ছে। ···বাঃ রে, বাহাত্ব লোক তুমি রহিম মিঞা!

রহিম। কেন १

কান্ত। পেবথোম অদ্রানে ঘর ছাওয়া সারা করে ফেললে।

রহিম। গেল-বছর চালে যে একটা আঁটিও খড় দিতে পারিনি! ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, এক রকম সে ছিলাম ভালো। বর্ষায় বৃজ্ঞ বিপাক গেছে, দাদা। বৃষ্টি এলে কাঁথা-মাত্র মৃড়ি দিতাম, আর ঐ যে ভিটেবাড়ির মনিব আমার—তেতলার ঘরে আরামকুর্শিতে বসে চেয়ে চেয়ে দেখত। না, না—ভূল কথা বললাম, চোখে ও দেখতে পায় না, ও কাণা। নইলে মাত্র্য হয়ে মাত্র্যের তৃঃথে কি অমন চুপচাপ থাকতে পারে প মেয়েটার বরং দরদ আছে।

,कारा । मिनि ठीकक्र १ यात्र विराय कथा श्टाइ १

রহিম। ই্যা। একদিন ছটো ছেঁড়া-পাটি নিজে হাতে করে এনে উপস্থিত। বলে, এই ছটো চালের উপর চাপা দিয়ে দাও। আমি অবশ্য নিলাম না। কেন নিতে যাব ? কিন্তু মনটা বোঝা গেল।

কাস্ত। থড় বাপের কাছে না চেয়ে যদি মেয়ের কাছে চাইতে! ভুল করেছ—

त्रहिम। जूनरे करत्रहि, नाना। **अर**नत कारह ना शिख यनि नारताशा

সাহেবের কাছে বেজাম। সেই সেই যেতে হল—আগে গেলে সারা বর্বাটা নাকানি-চোবানি থেতে হত না।

काञ्च। এ थए मार्त्वाशा मिर्लन ?

রহিম। থড় নয়, টাকা। যথন যা আটকাচ্ছে—একটিবার শুধু থানাম পিয়ে দাঁড়ালেই হল।

আমিনা। বেঁচে গেলাম তাঁর দৌলতে। আমি তাঁকে ধর্মবাপ বলেছি।

কান্ত। দারোগার এত দয়া ?

রহিম। মোছলমান যে! মোছলমানের দরদ, মোছলমানের উপর, হিন্দুর দরদ হিন্দুর উপর। এ ভো জানা কথা।

কাম্ব। কথায় কথায় তুমি আজকাল বড় জাত তোল, রহিম মিঞা—

রহিম। জাত আছে, তাই তুলি। তোমরা পূজো কর প্রম্থো হয়ে, আমরা নামাজ করি পশ্চিমম্থে। কলাপাতার তোমরা যেদিকে ভাত থাও, আমরা থাই তার উন্টো দিকে। মরবার পর আমরা সেঁদোই মাটির নিচে, আর তোমাদের পুড়িয়ে ফেলে থোঁয়া উড়িয়ে দেয় আকাশে। একেবারে ছুটো আলাদা জাত। কিছু মিল নেই—

কান্ত। এ-ও বোধ হচ্ছে দারোগা দাহেবেরই কথা— রহিম। কিন্তু খাঁটি কথা।

কান্ত। আজকালই শুনতে পাই এ সমস্ত। তোমার নানা এনায়েতউল্লা আর আমার ঠাকুরদাদা ছিচরণ মোড়ল—ছ-জনে এসেছিল এই আবাদে পত্তন করতে। তারা সমস্তদিন একসঙ্গে জঙ্গল কাটত একসঙ্গে মাটি কোপাত। রান্তির হলে গাছের ভালে মাচার উপর ছ-জনে গলাগলি বসে টিন পিটিয়ে বাঘ তাড়াত। তথন জাত-বেজাত ছিল না।

রহিম। ছিল দাদা, তথনও ছিল বই কি! 

ত্বন্ধর সময়
আমরা পেলাম ঝুড়িখানেক মিষ্টিকথা—শ্রেফ মিষ্টিকথা—আর্ কিছু নয়।
আর তোমা্দের দিয়ে দিল পঞ্চাশ বিষের ঘেরি একেবারে বিনি
পয়সায়—

কান্ত। পয়সা না দিক, আমার ঠাকুরদাদা জলজ্যান্ত প্রাণটা দিয়েছিল বাঘের মুখে।

আমিনা। বাঘে খেয়েছিল?

কাস্ত। থেয়ে ফেলার ফুরসং পায়নি। ভর ছপুরবেলা—পাশ আ'লের চাষারা হৈ হৈ করে ছুটে।এল। বাঘ লাস ফেলে পালাল। ধান-ক্ষেতের উপর মুথ থুবড়ে পড়ে রইল দাছ আমার।…রে,সব কি মনে করে ঘোষকর্তা? পঞ্চাশ বিঘে কমতে কমতে আজ বিশ বিঘেয় এসে ঠেকেছে। মোটে খাজনা দেবার কথা নয়, এখন বিঘে প্রতি পাঁচ পাঁচ টাকা হিসাবে।…ও কি, ঢোল বাজাচ্ছে কেন? এমন সময় ঢোল বাজে কোথায়?

আমিনা। বিয়ে করে বর ফিরে যাচ্ছে বোধ হয়-

त्रहिम महे रवरत्र ठारम छेठेल ।

রহিম। উহু, বর নয়। বিস্তর চাষা জমায়েত হয়েছে। হলধর গোমস্তা। হুঁ, হলধরই তো মাঝখানে। আমাদের এদিকেই আসছে।

### **त्रमूर्य स्था**

কাড়ালার ঢোল বাজাতেছ। প্রকার। ইলধরকে থিবে দাঁড়িরছে।

হল। (বিশ্বের ঢোল-কাঁসি নয় রে বাপু, ঢোল-সহরং ) ভূঁয়ে কেউ আর লান্দল দিও না। ধান কাটতে ছিটে-ছাঁটা যদি বাকি থাকে, চটপট সেরে নাও।

অসুলা। কেন? কেন?

কান্তরাম ও রহিম বেরিরে এল। যত্ত্বের কানাচে রেড়া ঠেশ দিয়ে এসে দাঁডাল আমিশা।

হল। নীলমণি সাঁপুইমশায়ের সঙ্গে বন্দোবন্ত হ্য়ে গেছে। আর ধান হবে না, মাছ জন্মাবে। গাঙের পোনা এসে বড় হবে এই সব জায়গায়।

অমূল্য। আমরা কোথায় যাব গোমস্তামশাই ?

হল। কেন, যাও বন্দেমাতরম্-ওয়ালা বাবুদের কাছে। যোল হাত ছাতির বাঁট দেখাচ্ছে যারা। যারা জোট বাঁধতে বলে। •••কর্তামশাই তাই বিরক্ত হয়ে বললেন, ছত্তোর—এ হাঙ্গামে কাজ্ঞটা কি? ডাকো সাঁপুইমশায়কে—

কান্ত। তা তো ঠিক! তোরাই বৈঠক করে করে সর্বনাশটা ঘটালি। শনি-মঙ্গলবারের মড়া—একলা যায় না, গাঁস্থদ্ধ সঙ্গে নিয়ে যায়। আমাদের বাঁচাতে হবে—ওদের কর্মদোয়ে আমরা কেন মরব?

রহিম। ভিটেটার উপর অনেক দিনের নজর। এবারে আচ্ছা মতলব ঠাউরেছ। বলিহারি! হল। এই দেখ···সব তুমি নিজের গায়ে টেনে নাও, মিঞা। আমরা কাউকে উঠতে বলব না। ভিটে উচ্ছেদ করে কে বাবু শাপ-মন্তি কুড়োবে? কর্তামশাই ধর্মভীরু লোক—পই-পই করে বললেন, দেখো মুখ শুকনো করে কেউ না যায়—

রহিম। কিন্তু থাকব কি করে? নোনা জলে ঘরের মাটি খসে খসে পড়বে, ধানক্ষেতের উপর দিয়ে খটাখট মেছোডিঙি বেয়ে চলবে, পুকুরের জল নোনতা বিষের মতো কটু হয়ে যাবে—

হল। অবিশ্রি থাকা মৃশকিল হবে। হুঁ, যেতে হবে নির্ঘাৎ। কিন্তু আমরা কিছু বলব না। ভালোমন্দ কিচ্ছু আমরা বলতে যাচ্ছি নে—

রহিম। আজকেই আমি নতুন ছাউনি শেষ করলাম—

হল। সে বিবেচনাও হবে মিঞা, কোন চিস্তা নেই। কর্তামশায়ের আট দিকে আটটা চোখ। নিজে থেকেই ক্ষতিপ্রণের কথা তুললেন। ঘর পিছু—পুরানো হলে দশ, নতুন হলে পঞ্চাশ। নগদ টাকা বাজিয়ে গাঁটে গুঁজে হাসতে হাসতে দব চলে যেও। কিন্তু গণুগোল করেছ, কি দল পাকিয়েছ—তা হলে তাইরে নাইরে না।

রহিম। ফিকির করে যারা পথে বের করে দিচ্ছে, হাত পেতে ' তাদের কাছ থেকে ভিটের দাম নিতে যাব ?

হল। জোর জবরদন্তি নেই মিঞা। যার যে রকম খুশি। রাজ-ঘরণী স্বয়োরাণী, আর মানীর বেটা মহামানী—তারা নেবে কেন?' যাদের পেটে ক্ষিধে, তারা এসে হাত পাতবে, সোনামুথ করে নিয়ে বাপের ঠাকুর বলতে বলতে চলে যাবে।…মোটের উপর, ঐ যা বলে গেলাম— ক্ষেতে কেউ লাক্ষল দিও না। বন্দোবন্ত হয়ে গেছে।

> হ্নার ও **অন্তান্ত সকলে চলে গেল। রহিন কুদ্ধ চেটার ও**লের সিকে চেত্রে আছে। আমিনা এগিলে এল।

আমিনা। যাবো না আমরা, কিছুতেই যাবো না। থোকার কবর রয়েছে ঐ উঠানের ধারে। দিনরাত আমি চোথে চোথে রাখি। ভিটে ছেড়ে, থোকাকে ছেড়ে আমি যাবো না, যাবো না, যাবো না—

রহিম। নোনা জলের ঢেউ এসে লাগবে খোকার কবরে, ভাসা-বাদার সাপ এসে কিলবিল করবে ওর উপর। আমরা না গেলে যে ঘোষকর্তার সদর-কাছারি বসানোর অস্থ্রবিধে হচ্ছে। ওদের অনেক দিনের আশা—

আমিনা। নোনা জল কি শুধু গরিবের বাড়িই ভাঙে? ওদের বাড়িতে তুফান উঠবে না?

রহিম। না। ইট-পাথরে গাঁথা ওদের বাড়ি। মাটি উচু করে
চারিদিকে পাহাড় তৈরি করেছে। ঢেউদ্বের সাধ্য নেই, তা ভেঙে ফেলে।
আমিনা। ভাঙবে। ভেঙে যাবে। ঢেউয়ে না হোক, আমাদের
আড়াই শ' ঘর গৃহস্থের আক্রোশে ভেঙে পড়বে ওরা। ছঃখে দ্বণায়

আমরা অভিশাপ দিতে দিতে যাবো…দেখো তুমি, এই আমি বলে রাখছি—গাঙের শেওলার মতো ঘোষকর্তারা দলস্কম ভেনে যাবে।

#### ছলধর ও দেকেণ্ড-অফিসার রমেন।

হল। অন্তায়, বিষম অন্তায়, ভয়ন্ধর অন্তায় করছি আমরা বাঁধ কেটে। সব চাষার মুপে ঐ এক কথা। যেন ফেউ লেগেছে, মশায়।

রমেন। বাঘের পিছনে ফেউ লেগেই থাকে। বাঘ রুথে দাঁড়ালে ফেউরা দৌড দেয়।

হল। তা কর্তামশায় রুথে দাঁড়িয়েছেন এবার। বললেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাঁধ কাটাবেন। আপনাদের থাকতে হবে, যাতে হাঙ্গামভজ্জুত না হয়। দারোগা সাহেবকে দেখছিনে—তিনি কোথায় ?

রমেন। আসছেন, এক্ষ্নি বেরুবেন। কেশবপুরে গছর আলি ব্যাপারির বাড়ি ডাকাভি হয়েছে। তাই নিয়ে আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড়!

হল। (এদিক-ওদিক তাকিয়ে) চুপি-চুপি একটা কথা বলি। আপনি বলেই বলছি। আচ্ছা, গদিটা গহর আলির না হয়ে যদি তুলসী-রামের হত, দারোগা সাহেব কি ছুটোছুটি করতেন এই রকম ?…যাই বলুন, জাতভাইয়ের উপর ওঁর বড্ড বেশি দরদ।

রমেন। আপনারাও তো ভাই-ব্রাদার মশায়---

রমেন। কিচ্ছু ভাবনা নেই। আরও বড় সম্বন্ধ আপনাদের সঙ্গে। আমরা যদি হই সরকারের পুঞ্জিপুন্তুর, আপনারা জমিদার-গোষ্টি হলেন ঔরসপুত্র—ইতিহাস খুলে দেখুনগে! এই যে শুর, হলধর শিকদার মশায় এসেছেন।

থানার ও. সি. আমিমুল হক প্রবেশ করলেন।

আমিহল। মহেশ্বরবাবুর সঙ্গে তো দেখা হয়েছে। তাঁকে বলে দিয়েছি, আমি যাব।…রওনা হচ্ছি রমেন, ফিরতে দেরি হবে।

(इफ करनष्टेवन मधनावस अरवन कत्रन।

মওলা। ওদিকে আর ছ-নম্বর বাইরে বদে রয়েছে।

আমিমুল। এখন হবে না। যেতে বলে দাও। বেরুচ্ছি।

মওলা। বলেছিলাম। তবু বসে আছে। আবার হুমকি ছাড়ে, সাহেবের কাছে আমাদের নাম করে দেখোগে—

আমিছল। বটে! কোন্লাটসাহেবের বাচ্চা?

মওলা। লাটসাহেবের নয়, হজুরেরই—

রমেন। কি রকম?

মওলা। ধন্মোমেয়ে। ঐ যে নেরহিম মিঞার বউটা—

রমেন। পিতৃদর্শনে এদেছে, স্থার-

মওলা। জামাইও আছেন সঙ্গে—

রমেন। আজকাল শুরের পয় খুব ভাল যাচ্ছে। উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম—যে দিকে পা দেন, সব বেটা ধর্মবাপ বলে বসে।

আমিহল। সাধে কি বাবা বলে ? গুতোর চোটে। কিন্তু অতিষ্ঠ করে তুলল যে! দৈনিক এ রকম ডজন ডজন ধর্মছেলেমেয়ে হানা দিলে কাজকর্ম করি কখন ? স্থায়ে হয়েছে। মওলাবল্প, রহিম মিঞার সেই স্টেটমেন্টটা নিয়ে এসো তো। ও-ঘরে খাতা চাপা দেওয়া রয়েছে।

-- व्यामियुन ८५ म्राट्स वरम बानकरत्रक कांत्रक दवस क्सरनन ।

রমেন। একটা নিয়ম করে দিন শুর, ওধু মুখের কথায় ধর্মবাবা

বলা মঞ্জুর হবে না। নতুন ধুতিচাদর দিতে হবে, তার উপর ধোড়শো-পচারে ধামা ভরতি সিধে। তাহলে এই দরের বাজারে ভিড় কথে যাবে দেখবেন।

মওলাবক্স কাগদ নিয়ে এল।

আমিছল। যাও, ডেকে নিযে এসো ওদের। এটায় সই হয় নি, সই করিয়ে নিতে হবে। [মওলাবক্স চলে গেল] ··· আপনাকে তো বলে দিইছি। নিশ্চিম্ত হয়ে চলে যান।

হল। নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু যাই কি করে ?

রমেন। কেন?

হল। রহিম মিঞা আসছে যে ঐদিক দিয়ে। বেটা বড্ড গোঁয়ার।
থানায় এসেছি দেখলে ক্ষেপে যাবে। এমনই শাসিয়ে বেড়াচ্ছে, রাম-দা
দিয়ে আমার মাথাটা কচ করে কেটে নেবে।

রমেন। কেন?

হল। ওরা বলে, কর্তামশাইকে বৃদ্ধি দিয়ে আমিই নাকি এই সব থেলা থেলাচ্ছি।

রমেন। এত বৃদ্ধি যে মাথায়, সেটা কেটে নেবারই জিনিষ। তাহলে এই দরজা দিয়ে যান। নারকেল-বাগানের মাঝখান দিয়ে বেক্লনগে, কেউ দেখতে পাবে না।

হল। আপনি সঙ্গে আস্থন মশায়। এই রান্ডাটুকু পার করে দেবেন। আস্থন, আস্থন—

> হলধর রমেনের হাত ধরল। সুন্ধন চলে গেল। রহিম ও আঁমিনা প্রধেশ করল।

আমিছুর। বড় ব্যন্ত। বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমরা এলে তোঃ না কাটে পারিমে। কি চাই বলো টাকা ? জামিনা। না বাবা, টাকা নয়। টাকা তো জাপনি জনেক দিয়েছেন।

আমিমুল। রহিম মিঞা, গহর আলির গদি লুঠ হয়েছে —তৃমি কিন্তু তার প্রধান সাক্ষী—

রহিম। ডাকাতেরা লাঠি মেরেছিল, কাঁধে এথনো এই কালসিটে পড়ে আছে।

আমিছল। ছ-বেটাকে ধরে চালান দিয়েছি। সব শালা হিন্দু, তোমার সেই জবানবন্দীটা লিখে রেখেছি। সই করে দাও ··· দেখতে হবে না, ঠিক আছে। গহর মোছলমান বলেই না হিন্দুরা যোগাড়- যস্তোর করে তার সর্বনাশ করেছে !··· চোখ বুজে সই করো। আমি এত করছি জাত-ভাইয়ের জন্ম, তোমরা কিছু করবে না ?

রহিম সই করে দিল।

রহিম। আবার এক গণ্ডগোল, সাহেব। ঘোষকর্তা .নতুন ফিকির খাটিয়েছে। আবাধ ভাসিয়ে দিচ্ছে। ভিটে ছেড়ে যেতে হবে।

আমিছল। ভিটের দশগুণ থেসারত আদায় করে দেব। ভাবনা কি? আমার নাম আমিছল হক—হক-কথা ছাড়া বলি নে। ওরা ভিন্-জাত—কেন বেহাত করব? বুকে বাঁশ চেপে টাকা আদায় করে দেব। ফাঁকতালে বেশ কিছু পাইয়ে দেব তোমাকে। তাতে আমারই লাভ, আমারই তৃপ্তি। চুপ করে রইলে রহিম?

রহিম। আঞ্জে-

আমিনা। ভিটে ছাড়তে বোলো না, বাবা—

আমিহল। কেন, কি মধু আছে ঐ ভিটেটায় বলো তো?

রহিম। আমার নানা কোদালি ধরে গেঁথেছিল ঐ ভিটে—

শাষিদা। ভিটে ছাড়তে কলজে ছিঁড়ে যাবে, বাবা। উঠোনের

ধারে রয়েছে থোকার কবর। ছ্-বছর আমি থোকাকে আগলে রয়েছি।

त्रामन अरवन कवन।

আমিত্বল। শোন, পাঁচ ওক্ত নামান্ত করি—আমার কাছে ইসলামের চেয়ে বড় কিছু নেই। আমি বলছি, হিন্দুর আনাচে কানাচে ঐভাবে তাঁবেদার হয়ে পড়ে থাকা আমাদের জাতের অপমান। আমি যদি তুটো বছর থেকে যাই এই থানায়, সমস্ত মোছলমানকে একটা পাড়ায় আলাদা করে এনে বসাব। সেথানে তারাই হবে সর্বেসর্বা। হিন্দুর কোন ছোঁয়াচ থাকবে না তার মধ্যে। অআছা, তোমরা বিবেচনা করতে লাগো, তাড়া নেই তো! আমি চলি, আমার দেরি হয়ে গেছে।

আমিপুল চলে গেলেন।

রহিম। ভিটে ছাড়ব—তিন পুরুষের ভিটে ?

আমিনা। আমার থোকাকে আমি ছেড়ে যেতে পারব না—

রহিম। আপনি কি বলেন, ছোট-দারোগাবারু? ভিটে ছাড়ব ?

রমেন। আলবৎ ছাড়বে। তোমাদের বাবা বলছেন। অধর্মের বাবা নয়—খাঁটি ধর্মবাবা।···আফুন, আসতে আজ্ঞা হয়। এই নরককুণ্ডে আপনার পায়ের ধূলো পড়ল—

মা এলেন। রহিম ও আমিনা একপালে সরে দীড়াল।

মা। শুনলাম, শশাঙ্কের বাড়াবাড়ি অস্থ। তাই ছুটে এসেছি। তোমরা নাকি সদর থেকে কাল ফিরেছ—

রমেন। ই্যা। কিন্তু জেলখানার খবর তো কিছু জানিনে। মা। ও—

ষা গমৰোইজ

রমেন। একট্থানি বস্থন। দারোগাসাহেব হয়তো জানেন। তিনি এই বেরিয়ে গেলেন। আমি ছুটে গিয়ে ধরছি। আপনি ভাল হয়ে বস্থন···বড্ড ধুলো—বড্ড ময়লা এথানে। আপনি এইটের উপর বস্থন।

> গারের চাণরটা পেতে দিয়ে রমেন দৌড়ল। এতক্ষণে রহিষ্প ও আমিনার দিকে মায়ের নজর পড়ল।

মা। কে? রহিম?

রহিম। ই্যামা---

মা। কতকাল পরে দেখা পেলাম আমার রহিমকে। ... এ কি চাঁদ-সূর্যি তু'টিতে একসঙ্গে আলো করে দাঁড়িয়েছ—

मा अभिनादक कि छित्र धत्रलन ।

রহিম ! ও কি ! ও কি করলে, মা ?

মা অ এতিভ হয়ে অমিনাকে ছেড়ে দিলেন।

মা। কি বলছিন রহিম, এতো আমার মা-লক্ষী?

রহিম। ই্যা, মা। ···জানে! তো আনাদের ঘরের বউরা বড় একটা বেরোয় না। দারোগাসাহেব হলেন নেহাৎ একেবারে আপনার লোক—

মা। তবে তুই হাঁ হাঁ করে উঠলি কেন? আমার মাকে একটু আদর করছিলাম, হিংসে হচ্ছিল বুঝি? চিরকালের হিংস্থটে তুই। দেখ দিকি, কি রকম জড়সড় হয়ে গেছে।

রহিম। মাগো, আমরা হলাম মোছলমান—তুমি হিন্দু, বিধবা মাহ্যয— এই অবেলায় ছোঁয়াছু য়ি হলে—

মা। ও:, রহিমের আমার বৃদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, এ থবর তো জানতাম না রে ! তার্ন, হিন্দু-মোছলমান তোরা কবে থেকে হ'লি ? তুই আর শশাস্ক পাঠশালা থেকে কালি-ঝুলি মেথে আসতিস, মৃড়ির নোয়া কাড়াকাড়ি করে খেতিস, তথন তো এসব ছিল না। ···মনে পড়ে, নারকেল গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে এলি, তার উপর আচ্ছা করে কান টেনে দিলাম। এখন হলে বোধ হয় বলতিস, দেখ—মোছলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচার।

রহিম। (হেসে) খুব মনে পড়ে মা, কান টেনে দিয়ে তারপর কোলের মধ্যে শুইয়ে সমস্ত তুপুরবেলটি। হাঁটুতে তেল মালিশ করলে। কম অত্যাচার! সে সব অত্যাচার যদি বজায় থাকত, এজাত-ওজাত হয়ে আমরা কি মুথ ফিরিয়ে থাকতে পারতাম এমন করে?

মা। তোর শশাক ভাই—জেলের অন্ধকারে, তিলে তিলে মৃত্যু তার দিকে এগিয়ে চলেছে—জীবনভোর সে এত হৃংগ পেয়ে গেল, সে কি মোছলমানকে বাদ দিয়ে কেবল হিন্দুজাতের জগ্য ?

রহিম। না মা, না। শশাহ্ব ভাষের অতি-বড় শক্রও তা বলতে পারবে না। যে মাটির জন্ম দে মরছে, দে হিন্দুর মাটি—মোছলমানেরও মাটি। ওরা মাটি দেখে, জাত দেখে না। আর সকলের জাতের থবর রাখি মা, কেবল মা আর ছেলে—তোমরা ত্ব'টি যে কোন জাতের সেইটে বলতে পারব না।

মা। (হেদে) সকলের থবর রাখিস ? বল দিকি, ভোদের ঘোষ-কর্তা মহেশ্বর চৌধুরী কোম জাতের ?

রহিম। হিন্দু—গোঁড়া হিন্দু—

মা। হল না রহিম। তুই বোকা ছেলে, কিচ্ছু জানিদ নে, তুর্ পরের শেখানো কথা আউড়ে বেড়াদ। এই যে প্রজাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে, ঘোষকর্তা হিন্দু হলে হিন্দু-প্রজাদের কি কিছু দয়া করত না ? হিন্দু মৃদলমান এ সব কিছু নয়—ওরা জাতে হল বড়লোক, জমিদার। সে-ই ওদের আদল পরিচয়। রহিম। আমরা চলে যাচ্ছি, সে থবর তা হলে শুনেছ তুমি মা?

মা। চলে যাচ্ছিস—শুনি নি তো। যেতে বলেছে তাই জানি। চলে যাবি কেন?

রছিম। না যেয়ে উপায় নেই। আপনার লোক বলে দারোগ। সাহেবকে এসে ধরলাম, তিনি যেন কেমন-কেমন বলছেন।

মা। তোর হকের জমি, বাড়ি-ঘর-দোর গাড়ি-নৌকা এদব ছেড়ে। চলে গেলে মহাপাপ হবে রহিম—

রহিম । মহাপাপ হবে ঘোষকতার—অন্তায় করে যে আমাদের । ভাড়াচ্ছে।

মা। অতায় করাটাই শুধু পাপ নয় রহিম। অতায় যে ঘাড় পেতে নেয়, দে-ও সমান পাপী।

রহিম। এ তুমি কি বলছ মা? আমার বুকের ভিতরের কথাটা। তুমি যে টেনে এনে বলে দিলে।

আমিনা। দারোগা সাহেবের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ,—ভিনি ধর্মবাপ, কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধ মা তোমার সঙ্গে—

রহিম। শুনছি মা, কোটালের মুথে ঘোষকর্তা নিজে শাঁড়িয়ে থেকে গেটের মুথ কাটিয়ে দেবেন।

মা। তোরা কি করবি তথন ? প্রাণ ভরে ঘোষ-ঠাকুরপোকে গাল দিবি, আর থোদার নামে মানত করে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকবি জো? বল্—বল্— আমিনা ও রহিম মায়ের সামনে হাঁচ্ গেড়ে বসল।

মা। ওঠ্—মাথা উঁচু করে বাজি চলে য়া। তোর হকের ভিটে হকের বর্ম-বাড়ি— স্বামিম্ব ও রমেন করেন ন

আমিত্বল। এই বে, এখনো আছ তোমরা? কি বিবেচনা। করলে শেষ পর্যন্ত ? আমি যা বললাম, তার একটা জবাব চাই—

রহিম। সালাম দারোগা সাহেব, আলেকুম সালাম। বাড়ি ষাচ্ছি— আমিকুল। জবাব ? আমিনা। সালাম—

রহিম ও আমিনা চলে গেল।

মা। আচ্ছা, নমস্কার---

মা চলে গেলেন।

আমিস্থল। বড়্ড যে থাতির দেখছি রমেন। মা-টিকে আলোয়ান পেতে বসিয়েছ—ছেলে ওদিকে জেলে পচে মরছে।

রমেন। তিনি রাজবন্দী শুর, অর্থাৎ বন্দীর মধ্যে রাজা। তাই মাকে যথাশক্তি রাজমাতার মাগু দিলাম।

আমিছল। বলি, ব্যাপারটা কি ?

রমেন। কিছু বলা যায় না। হয়তো দেখবো, ঐ শশাস্কবাব্ই একদিন যুানাইটেড স্টেট্স্ অব ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্ট হয়ে এসেছেন। আগে থাকতে একটু খাতির জমিয়ে রাখলাম। ই্যা শুর, ইতিহাসে নজির আছে। ফাঁসির আসামিও শেষ পর্যন্ত—

আমিমুল। ইতিহাসই মাথা থেয়েছে তোমার—

রমেন। আগে তো জানতাম না শুর, এমন সোনার চাকরি পেয়ে যাব। তা হলে থেটেখুটে পড়াশুনো করত কোন বেকুব? ···ভাবনা নেই—এ সব নেরে যাবে, আর ছ-এক বছরের মধ্যে সমস্ত পড়াশুনো বেমালুম হক্তম হয়ে যাবৈ।

### বাঁধ ও লকগেট

অমতিদুরে বোষ চৌধুরীদের বাড়ি। <u>মুহেধুর</u> নিজে দাঁড়িয়ে বাঁধ কাটানর ব্যবস্থা করছেন। নীলনণি সাপুই, মূলধর, বিশে ব্যক্তাল, কোদালি<del>য়াও অবেম্বলি এলা।</del>

অমূল্য। দরবারটা শুস্থন কর্তামশাই, আমাদের দরবার— আকবর আলি। এ কি সত্যি যে, বাঁধ আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাটাবেন ?

মহেশর কবাব দিলেন না।

আকবর। জোয়ারের জলে প্রজাদেব চাষ নষ্ট হত বলে আপনার পিতা স্বষ্টিধর ঘোষ চৌধুরী একদিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই বাঁধ বেঁধে দিয়েচিলেন—

মহেশ্বর। আমার পিতা অনেক কিছু করেছিলেন। এই পাকা রাম্ভা তাঁর টাকায় তৈরি। অতিথিশালা ডাক্তারথানা আর মাইনর ইস্কুলও তাঁর আমলের—

অমূল্য। তাই আড়াই শ ঘর প্রজা—গাছে প্রথম ফল ধরলে, নতুন গাই বিয়োলে কেউ আমরা ঠাকুর-দেবতাকে দিতাম না, বাবুকে প্রণাম করে পায়ের কাছে রেখে যেতাম। যেদিন তিনি মারা গেলেন, গায়ের আড়াই শ গৃহস্থের কারো ঘরে সেদিন রালা হয় নি—

মহেশ্বর। আর এখন ? ···কে মনে রেখেছে বলো তো সে সব কথা ?

হল। হ', মনে রাধবে। নেমকহারাম বেটারা। চার-পো কলি, ভক্তিশ্রদ্ধা কিছু আর নেই। থাজনার উপর সিকি পয়সা পাবণী চড়ালে যারা নতুন আইনের দোহাই পাড়ে, তারা দেবে গাছের ফল— গোফর ছধ! হয়েছে আর কি!

আকবর। ও হল আয়নায় মুখ দেখা কর্তামশাই। হাসতে লাগুন, হাসি দেখতে পাবেন। আবার মুখ ভেঙচান, আয়নাও তেমনি ভেঙচে উঠবে। —আপনার আমলে আগেকার সবই তো উঠে গেছে। ওদিকে গেছে, তাই এদিকেও গেছে।

মহেশ্বর। আকবর আলি, ত্-পাতা ইংরাজি পড়ে লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ছ। কিন্তু মন্দে রেখো, জমিদার জমিদারই—দোকানদার নয়। আমার যতটুকু খুশি হবে দেবো—যতথানি প্রয়োজন হবে আদায় করে নেবো—

म्। এलन।

মহেশ্বর। এই যে রায়গিল্লি—আপনি চলে এলেন এতদ্র ? আবাদ ভাসালে আপনার তো কানাকড়ির ক্ষতি নেই। আপনি এর মধ্যে কেন ? আমার মাতৃলগুষ্টির মেয়ে আপনি, অন্ত আত্মীয়তাও রয়েছে। এদের মধ্যে আপনাকে দেখে লক্জায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছে—

মা। করব কি, আড়াই শ ঘর চাষী উংখাত হয়ে যাছে। আছ্মীয় বলেই তো লক্ষা ত্যাগ করে এলাম তোমার কাছে। কথা রাখো ঠাকুরপো, এ মতলব ছেড়ে দাও—

মহেশর। আমি থবর রাথি রায়গিন্নি, কার আহ্বারা পেয়ে ঐ হাঘরেগুলো কোমর বেঁধেছে। আমার কন্সাদায়। প্রজা যে, ছেলেও দে। হাজার দশেক টাকার দরকার আমার; দশটি পয়সাও সাহায্য, উঠল না।

হল। বলো, দশজন ডোমরাই বলো, ঘেলা আনে কি না ? তাই ।

হজুর বললেন, আমায় দেখল না—আমিই বা ওদের দেখব কেন ?

· আর এই সাঁপুই মশায়—কথাটা কানে গেছে কি না গেছে—রোক টাকা অমনি গুণে দিয়ে যাচ্ছেন।

মহেশ্বর। অরুর বিয়েয় টাকার দরকার। টাকা আমি চাই-ই। অমূল্য। কিন্তু কর্তামশাই, আপনি কি শুধু নিজেরটাই দেখবেন ?

হল। কেন, শুধু নিজেরটা দেখবেন কেন? এই নীলমণিও লাল হয়ে যাবেন, বলে দিচ্ছি। এক বছরেই মাছটা কি রকম জ্মাবে, আন্দাজ করো দিকি—

অমূল্য। আর আমরা—যারা ক্ষেতের তলানি থেয়ে বাঁচি— আমাদেরটা কে দেখবে ?

হল। দেখবে বাপু, দেখাশুনোর কত মুরুব্বি জুটেছে আজকাল।
নাম করে আবার কোন ফ্যাসাদে পড়ব! এখানে সেখানে সভা, লম্বা
লম্বা বক্তৃতা, আজকাল তো মনিব-মহাজন লাগে না তোমাদের। ভেবেছ,
ল্যাজে করে ওঁরা বৈতরণী পার করে দেবেন, পারানি লাগবে না ? ডুবে
মরবে, মাঝগাঙে ভরাডুবি হবে—এই তোমাদের বলে রাথছি।

মহেশ্বর। সত্যি বলছি রায়গিয়ি, আমাদের সময়েও খদেশিওয়ালার। ছিল, তারা সাহেবদের গালি দিত। সে ভালো—খুব চমৎকার…তারা জাত নয়, জ্ঞাত নয়, আমাদের কথাবার্তাও বোঝে না, গালি দেব নয়তো কি ছেড়ে কথা কইব? কিন্তু নিজেদের মধ্যে এই যে রেশারেশি—আমার শিচনে আপনি লাগছেন, আমার প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন—

ম। কেউ কাউকে কেপাচ্ছে না ঠাকুরপো, ও তোমাদের মিথ্যে ধারণা। যুগ পালটে গেছে…নতুন কালের নতুন হাওয়া…কাঁধে চেপে কাটানোর দিন চলে যাচ্ছে, জনগণ জেগে উঠেছে—

হল। কি বল্লেন ঠাকরুণ, কি জেগেছে? আকবর। জনগণ—

হল। হুঁ, এই কাতিক কামার—বাতে ভোগে, তিন দিনের কম একথানা কান্তে গড়তে পারে না—কিম্বা এই বিলাত আলি, হাল করেছে তার দামড়া-গরু নেই, বর্ধা না পড়তে এক খুচি ধান কর্জ করবার জন্ত কর্তামশাইর বাড়ি চষে ফেলে—কিম্বা ধরুন, আমাদের কান্তরাম, তিন বছরের বকেয়ার দরুন মাথার উপর থাড়ার মতন ডিক্রি ঝুলছে—এদের আবার আজকাল নতুন নামকরণ হয়েছে, জনগণ। এরা নাকি জেগে উঠেছে, উঠে আড়ামোড়া ভাঙছে। হেসে আর বাঁচিনে বাপু—

মহেশ্ব। রায়গিন্ধি, এ আবাদের নাম হাতীপোতা কেন হয়েছে জানেন বোধ হয় ?

হল। পোষা হাতী বেয়াড়াপনা করেছিল বলে কর্তমশাইর ঠাকুরদাদা জলজ্যান্ত হাতীটাকে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলেন—

মহেশ্বর। এই এতগুলোর মধ্যে কোনটাই হাতী নয়—গালভরা যত বড় বড় নামই দিন না কেন—সমস্ত কুকুর-বেড়াল, ইত্র-আরসোলা। এদের বেয়াড়াপনা দেখে সবস্থদ্ধ এবার ভাসিয়ে দিয়ে যাব বলে এসেছি। এ হাতীপোতার সমস্ত জমি আমার। সেখানে আমি ধানকর জলকর যা খুশি করব। কারো তোয়াকা রাখি না। …এই, কোদাল মার্— কেটে দে বাধ।

কান্ত। আমার জমি ? আমার যে কুড়ি বিঘে এখনো রয়েছে !
মহেশ্বর। কারও জমি এক কাঠাও নেই এই আবাদে।
কান্ত। আমার আছে কর্তামশাই, আমার—আমার—
মহেশ্বর। না, নেই। এই কোদালি !

কোনানী কোনান ভুলতে কাজনান বাঁট্ৰ চেপ্ৰে বরন।

কান্ত। আছে--আছে--

হল। আছে? বেশ···টেচামেচির দরকারটা কি বাপু? থাকে, দলিত-দন্তাবেজ বের করো। দশজন উপস্থিত আছে, সকলের মুকবেল। আন্ধারা হয়ে যাক—

কাস্ত। দলিল আমার দাত্র রক্ত। বাঘে-থাওয়া রক্তের ধাবা পড়েছিল ধানজমির উপর। আজও হয়তো তার দাগ রয়েছে।

মহেশ্বর। নেই। বক্তায় বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে সে-সমস্ত। যেমন
মুছে গেছে আমার বাবার কীর্তিকাহিনী—

হল। বেটা চাষার ঢেঁকি! তোর ছেঁদোকথার দামটা কি রে বাপু?
আইন আমাদের দিকে—

মা। আমি মেয়েমান্থ্য, আইন জানি নে। একটা কথা জিজ্ঞাস। করি ঠাকুরপো, সত্যিই কি এ অক্তায়ের প্রতিকার নেই ?

মহেশ্বর। আইন স্বীকারই করছে না যে অক্সায়—

মা। যা অক্সায়, তা দর্বকালে দর্বদেশে অক্সায়। আইন যদি দমর্থন করে তো বলব, একচোখো আইন—ও আইন পালটাবার দরকার।

রহিম প্রবেশ করল।

মহেশ্বর। সে কথা ভাল। ছেলে জেল্ থেকে বেরুলে এবার তাকে স্ববৃদ্ধি দেবেন রায়গিন্নি, ভোট নিয়ে অ্যাসেম্বলিতে আইন উলটাতে চলে যাক। ততদিন আমাদের বাধা দেবেন না—

রহিম। আমরা জীবন দেব—

কান্ত। হজুর, আমি আপনাদেরই দলে। আমার সর্বনাশ করবেন না। হল। ঐ রকম করে বলো চাঁদ, কর্তার মন ভিজলেও ভিজতে পারে। মেজাজ দেখিও না।

কান্ত। বুক পেতে দিচ্ছি বাঁধের উপর। আমার বুকে কোদাল মারো তোমরা। মা। আমি হাতে ধরে বলছি ঠাকুরপো, এদের দিকে চেমে দেখ। তোমার মেয়ের বিয়েয় ছ-হাতে টাকা ছডাতে পারবে না—তার অভাব বোধ করছ। আর এদের অভাব অন্ধবস্তের। এরা মান্ত্র্য, তুমিও মান্ত্র্য,

সস্তোষ। না মা, মাত্র্য বললে ওঁকে যে অপমান করা হয়! উনি জমিদার!

হল। আর কি হজুর, দারোগাসাহেব এসে গেছেন। কুছ পরোয়। নেই। কথা দিয়েছিলেন, ঠিক এসেছেন—

প্রবীর। প্রবল প্রতাপান্থিত মহামহিম ঘোষকর্তা বাহাত্বর, বাঁধ তো কাটা গেল না।

रन। कन? कन?

প্রবীর। পথাদ জেলা-ম্যাজিস্টেটের হকুমনামা—

মহেশ্বর। ব্যাপার কি দারোগাসাহেব ?

আমিহল। একশ চুয়াল্লিশ ধারা। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা থাকায় আপাতত বাঁধ-কাটা বন্ধ। হলধর দারোগার খুব কাছে এল।

रुन। **এ कि रुन मारत्रा**शामारहव ? वन्नुरनाक रुख जाभनि-

আমিত্বল। আমার দোষ কি, আমি কি বিন্দুবিদর্গ জানতাম ? উপর-ওয়ালাব হুকুম। ···কিচ্ছু না, একটা টেমপোরারি ইনজাংদন। এমন রিপোর্ট দিয়ে দেব, বিলকুল ফাঁদ হয়ে যাবে—

হল। দেবেন। তাড়াতাড়ি কিন্তু! নইলে মূ্থ দেখাবার জো থাকবে না— হলধর দরে থেতে রহিম দারোগার কাছে এল।

রহিম। খুব ঠেকিয়ে দিয়েছেন। ···তলে তলে এ সব জোগাড় কে করন, আপনি ?

্র আমিরল। জামি, আমি। আমি ছাড়া এত মাণাব্যথা কার? সেদিন মুথ চূণ করে থানা থেকে চলে এলে। তথন থেকেই ভাবতে বহিম। না—না। বিপদে পতে আজকেই শুধু এসেছি। আমিহল। থবরদার, থবরদার!

মহেশ্বর। এরা ছটি …কখনো দেখিনি তো —

প্রবীর। অনের। কলকাতার থাকি-

মা। আমার আর হটি ছেলে। শশাস্ক জেলে যাবার পর সমিতিব সমস্ত ভার এরা কাঁধে তুলে নিয়েছে। \

হল। আহা-হা, আবার কোন্ ভাল-মামুষের ছুটো নধর ছেলেকে হাঁড়িকাঠে এনে ফেলেছে গো!

আৰু বাবা প্ৰবেশ করল। রহিন সসভ্রমে পাশ কেটে দাঁড়াল ি ।

আৰু । কি হয়েছে বাবা ? বাড়ির সামনে হটুগোল কিসের ?

মহেশ্বর । রায়গিরির কাছে আজ বড্ড হারা হেরে গেলাম, মা।

আজকে হল না নীলমণি, কিন্তু কথা দিছি এক মাসের মধ্যে—

প্রবীর। পারবেন না, মিথ্যে স্থোক দেওয়া—

হল। এক মাঘে শীত যায় না। দেখাই যাক, কে পারে আর কে ছারে—

প্রবীর। আমরা সভা ভাকছি আপনারই এলাকার মধ্যে—গডভাঙার হাটথোলায়। থবর জানতে পারবেন। সভায় ধাবার জন্ত আপনাকে নিমন্ত্রণ করে রাথছি।

হল। হাটুরে সভায় যান না কর্তামশাই।

অক্স। কেন আপনি গায়ে পড়ে বাবার অপমান করছেন ?

প্রবীর। অপমান নয়, স্থবৃদ্ধি দিচ্ছিলাম--

অরু। যান, চলে যান আপনারা। রহিম!

রহিম। দিদিঠাককণ---

অরু। এঁদের নিয়ে যাও, ভাই। কাজ তো চুকে গেছে।

রহিম। চলুন— 🗍

সকলে চলে গেল। নীলমণিও বাচ্ছিল। অরক্ষতী,তাকে ডাকল।

অরু। দাঁড়াও নীলমণি। এই তোমার আগাম-দেওয়া টাকা। গুণে দেখে নাও। ছ-হাজারই আছে পুরোপুরি—

মহেশ্বর। টাকা? টাকা ফিরিয়ে দিতে তোকে কে বলেছে? নীলমণি তো চায় নি।

নীল। কেন চাইব ? সামান্ত ক'টি টাকা—তার জন্ত কি আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি কর্তামশাই ? বেশ তো, এক মাসে না হোক—ত্ব'মাসে, যেদিন খুসি আবাদ ভাসিয়ে—

অরু। না, কোনদিন ভাসানো হবে না। হাতীপোতার ইজ্জত বেচে আমি টাকা নিতে দেব না, বাবা।

মহেশ্বর। আঁগ---

অরু। ঘোষ চৌধুরীদের দয়ায় ঘরে ঘরে শ্রীসমৃদ্ধি এসেছে, শতকণ্ঠে সাধুবাদ এসেছে। আজকে আর সেদিন নেই, আমাদের ত্ঃসময় পড়েছে। থবর পেয়ে শকুনির মতো চারিদিক থেকে এরা এসে জুটেছে; টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তোমাকে দিয়ে ছোট কাজ করিয়ে নিতে চায়, বাবা।

নীল। এ কি বলছেন আপনি?

অরু। যাও, এ গাঁয়ের ত্রিদীমানায় তোমায় আর কোনদিন দেখতে না পাই। নিয়ে যাও তোমার টাকা—

নোটের বাণ্ডিল অরক্ষতী তার গায়ে ছুঁড়ে মারল ৮

# পাতালপুরী

সভানেত্রী হয়েছেন মা। শেকাগৃহের দর্শকরাই শ্রোভা।

আকবর। চুপ করুন। গোল করবেন না। শশাছ-ভাইয়ের সম্বন্ধে বড় উদ্বেগজনক থবর পাওয়া যাচছে। এদিকে এই স্থযোগে জমিদার আবাদ ভাসানোর চেষ্টা করছে। এই সমস্ত আলোচনা হবে আজকের সভায়। চুপ করুন, আপনারা সব চুপ করুন। মা এইবার আপনাদের তু-এক কথা বলবেন।

মা। (উঠে দাঁড়ালেন) পাড়াগেঁয়ে সামান্ত দ্বীলোক আমি, সব
কথা গুছিয়ে বলতে পারব না, বাবা। তোমরা অনেকেই আমাকে মা
বলে ডাক—আমার গুণে নয়, তোমাদেরই গুণে। শশাহকে তোমরা
সকলে ভালবাস। আমার পেটের ছেলে শশাহক—বিধবার একমাত্র
সন্তান। কিন্তু সে একলা আমার নয়, তোমাদের সকলের। তোমরা
সকলে তার ভাই-বোন। তোমাদের হয়ে সে যা করে, যে-সব কথা
বলে, জমিদারের তা ভাল লাগে না। জেলে জেলেই তার জীবন কাটল;
শেবদিন ক্রুত ঘনিয়ে আসছে। থবর পেয়ে তোম্রা বিচলিত হয়ে
পড়েছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কারা এর জন্ত দায়ী? কারা তাকে
জেলে পাঠিয়েছ?

প্রেকাগৃহ থেকে। ঐ যে নতুন দারোগা এনেছে— মা। (বজ্র কর্ষে) না—

প্রেক্ষাগৃহ থেকে। ঘোষকর্তা তলে তলে ঐ দারোগার সক্ষে চক্রান্ত করে—

মা। না—না, তারা নয়, তোমরা। ই্যা, তোমরাই। শির্দাড়া ভাঙা আড়াইশ' ঘর চাষী-গৃহস্থ—তোমাদেরই ভীকভার প্রায়শ্চিভ করতে শশান্ধ— প্রেক্ষাগৃহ থেকে। ঢের হয়েছে, বসো ঠাকরুণ, বসো দিকি—

সন্তোষ। কে? উঠে দাঁড়াও না কেমন মরদ। মুখথানা দেখি—

মা। আঃ, বসো সন্তোষ। ওতে কান দিতে নেই। । ইয়া, আমি বলছি, এই হাতীপোতা গ্রামের একটিমাত্র শশান্ধ নয়—ভারত-বর্ষের গ্রামে গ্রামে এই রকম আমার কত শশান্ধ নিঃশব্দে জীবন দিয়ে তোমাদেরই ভীক্ষতার প্রায়শ্চিত্ত করছে। তোমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পার নি, অন্তর দিয়ে কোনদিন অন্তর্ভবণ্ড কর নি—এই পৃথিবীর জল আলো হাওয়া যেমন অবাধে পাও, তার মাটিতে মাটির ফসলে, তার ঐশ্বর্য্যে জ্ঞান বিজ্ঞানে স্থসমুদ্ধিতে তেমনি তোমাদের সকলের সমান অধিকার। মান্থ্যকে যারা পশু বানিয়ে রাখে, মন্থ্যত্বকে তিলে তিলে পিষে মেরে তাদের কন্ধালের উপর আরামের অট্টালিকা গড়ে তোলে, তারা সমাজের শক্র। শক্রর সামনে কুঁজো হয়ে তোমরা পিঠ পেতে দিয়েছ—দে পিঠের উপর চড়ে তোমাদের ঐ ঘোষকর্তা—

**थ्यकागृद्र शालमान, क्**कूत-छाक हैं ट्यांनि 1

মা। (আরও উঁচু গলায়) ঘোষ-ঠাকুরপোর নাম করেই বা বলি কেন—দে আর কতটুকু জীব? এই লোলজিহ্ব সভ্যতা তার ঐশর্ষ আরাম্ আর কালচারের গৌরবে উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের শশান্ধ-ভাই এর প্রতিবাদ করল। প্রতিবাদ উঠল আরও শত শত কণ্ঠে। তাদের দাবি, পৃথিবীর সকল জায়গায় প্রতিটি মাহ্মযের সমৃদ্ধি, জগতের অনস্ত শাস্তি। কিন্তু এতবড় দেশের তুলনায় ক'জন তারা? সমস্ত মাহ্মঘের কথা যথন একটি ছ'টি লোকে বলতে যায়, গলাটা তাদের বেশি উঁচু হয়ে উঠে। শক্তিমান মনে করে, ঐ গলাটা বন্ধ করে দিলে সকলের কথা চাপা পড়ে যাবে। সকল আক্রোশ তাই ঐ একটি-তু'টির উপর গিয়ে পড়ে।

প্রেক্ষাগৃহ থেকে। তেঁতুলতলার বৃষ্টি—থামে না যে।

সম্ভোষ। মিটিং ভাঙবার জন্ম কত টাকা খেয়ে এসেছ, লক্ষীধন ?

মা। শশান্ধের কণ্ঠ আজ নিস্তন্ধ। কিন্তু দেশের প্রতিটি নর-নারীকে শুদ্ধ করে রাখবে, এত বড় জোর কারও নেই। তোমাদের শশান্ধ ভাইকে বাঁচাতে চাও তো তারই কথা শত কণ্ঠে তোমরা বলতে থাক, কোন অত্যাচার আমরা সইব না; হাতীপোতায় সোনা ফলিয়ে এসেছি আমরা, এ জমি আমাদের। বাঁধ কাটতে দেব না।

রহিম ও শশাস্ক প্রবেশ করল। রহিমের মান্নার বেশ; হাতে বৈঠা।
আকবর। কে? আরে এ কে? শশাস্ক—শশান্ক-ভাই যে!
বলো ভাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

ठातिमिटक जिन्मावाम रश्विन ।

রহিম। আমি ভিঙি নিয়ে, ইন্টিশান গেছলাম। এর মধ্যে ধুলনার গাড়ি এল। স্বপ্লেও ভাবিনি মা, শশান্ধ ভাই সেই গাড়িতে। ধরে নামাতে হয় এই রকম অবস্থা। তাকে নিয়ে চলে এলাম।

আকবর। এই কি সেই শশাস্ক-ভাই? দেখ দেখ, চেয়ে<sub>:</sub> দেখ—

মা। শশান্ধ নয়, তার ছায়া—

শশাস্ক। বেঁচে আছি, মা। আমি বেঁচে আছি, ভাই সকল। বাইরেটা এই রক্ম দেখছ। জেলের আঁধারে বসে বসে মনের ভিতর আমি নতুন আলো নিয়ে এসেছি। প্রবীর। ছেড়ে দিল যে? এখনো এগারো মাস বাকি।

শশাস্ক। রোজ জ্বর হচ্ছে। এ শরীর আর মেরামত হয় কি না হয়—কর্তাদের সন্দেহ হল। বুদনামের ভাগী হতে যাবে কেন। তাই হঠাৎ কাল সন্ধ্যায়—

মা। শরীরে যে এক ফোঁটা রক্ত নেই···একেবারে কাগজের মতো সাদা ?—ওঃ, কি হল ?

> অকস্মাৎ টিল এসে শশান্তের চোয়ালে লাগল। শশান্ত ঘূরে পড়ল। মা তাকে বাহ আগলে ধরলেন।

আকবর। কে? কোন্ শয়তান? সন্তোষ। পালাচ্ছে। ধ্রো ধ্রো—

রহিম ছটল।

শশাষ। কিছু হয় নি মা, কে আমার আপনার জন অভ্যর্থনা করেছে আমাকে।

রহিম কান্তরামের চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

রহিম। এই হারামজাদা মেরেছে। এই মান্ন্বকে ঢিল মারতে । হাত কাঁপল না ?

প্রেক্ষাগৃহ থেকে। ওর হাড়মাংস টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো— আর একজন। মারো মারো—

শশাষ। থামো—থামো। কি করছ?

প্রবীর। কেন তুই এমন কাজ করলি?

আকবর। বেকায়দা লাগলে কি সর্বনাশ হয়ে যেত, বল্ তো কান্তরাম—

রহিম। আন্ত শয়তান। কথা বলে না, বোবা সেজে আছে।

#### कांख्यारमञ्ज स्मारत यामिनी व्यादण क्या ।

যামিনী। বাবা ঐথানে? বাবা বাবা! বাবাকে তোমরা ধরেছ কেন? তেলধর গোমন্তা আর এক চাপরাশি এসে মেইকাঠে লুটিশ টাঙিয়ে দিয়ে গেল, বাবা—

রহিম। কিসের লুটিশ আবার ?

শশাষ। (কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ল) তোমার উঠোনের সমস্ত খান ঘোষকর্তারা ক্রোক করে নিয়েছে, কাস্তরাম।

কাস্ত। ধান ক্রোক ? ওরা আমার ধান ক্রোক করল ? আমার হাড়-মাংল টুকরো টুকরো কর তোমরা। আমার—কিল চড় লাথি যত খুলি। তোমাদের পায়ে ধরছি, মারো—আমায় মেরে ফেল—বাঁচতে আমি চাইনে—আমায় বাঁচিয়ে রেখো না—লোহাই তোমাদের—

কাম্বরাম উন্মাদের মতো ছু'গাল চড়াতে লাগল

## বিভীয় দৃশ্য

#### ঘোষকভার বাইরের ঘর

মহেশ্বর ও হলধর

মহেশ্বর। সংবাদ কি হলধর ?

হল। তৃঃসংবাদ, অতীব তৃঃসংবাদ। যা বলে গিয়েছিল, ঠিক তাই। সভা বসিয়েছে।

মহেশর। আজকে তেইশে। রায়সাহেব আসছেন। তার কি বন্দোবস্ত করেছ ?

হল। আল্কে, ডিঙি পাঠিয়েছি। এতকণ স্টেশনের বাটে পৌছে গোছে। বিশে বরকলাজ সঙ্গে আছে।

মহেশর। পাঠিয়ে দিয়েছ ? বেশ। ···তারপর ?

হল। সেই যে ক'টা সমন এসেছে—আমি চাপরাশির সঙ্গে সেই-গুলো জারি করে করে বেড়াচ্ছিলাম, দেখি—যত বেটা হেলো-চাষা পঙ্গপালের মতো চলেছে। বৃত্তান্ত কি ? না, স্বদেশি সভা। মনে ভাবলাম হজুর, আমি কিছু বিদেশি নই—আর দেশটা যে ওদের ইজারা মহল—তা-ও নয়। গিয়ে গুনিই না, কি বলে। পায়ে পায়ে গেলাম হাটখোলায়। মাথায় আচ্ছা করে কম্পটার জড়িয়ে আলোয়ান মুড়িদিয়ে থেজুরবনের দিকটায় ঘাড় গুঁজে বসে পড়লাম। তা হজুর, সাধ্য কি যে বসে থাকি! কুলোতে পারলাম না, উঠে আসতে হল।

মহেশ্বর ুিমশা ?

হল। আছে না, আগুনের ফুলকি। বক্তার চরকিবাজি খেলিয়ে দিছে। ঘেরায় মরি হজুর: মুড়ি মিছরি একেবারে একদর হয়ে গেছে। চাষাভূষো আর ভদ্দরলোকের ছেলে একসঙ্গে কোমর বেঁধে দেশ উদ্ধারে লেগেছে। নতুন নতুন রোগ বেরুচ্ছে না আজকাল—এই বন্দেমাতরম হল সেইরকম একটা।

মহেশ্বর। থাঁটি কথা বলেছ হলধর, বিষম ছোঁয়াচে রোগ। কার ঘরের ছেলেমেয়ের কথন যে মাথা ঘুলিয়ে উঠবে, কিছু বিশ্বাস নেই।

হল। কুড়িকুষ্ঠ মহাব্যাধি। ব্রলেন ছজুর ? থৃ: পৃ:—নিজের মাকে কেয়ার করেন না, বাব্রা দেশ-মাকে স্বর্গে তুলে বাতি দেবেন। বিলহারি আপনাদের ঐ শশাস্কচন্দ্রের গর্ভধারিণীকে। ওঁর ঘেয়াপিতি নেই—

মহেশ্বর। তিনি আছেন নাকি ঐ শভার ? হল। তিনি প্রেসিডেণ্ট। কলকাতার সেই ফাজিল হোঁড়াছটোও আছে। আমি হলপ করে বলতে পারি, রায়গিন্নিই জপিয়ে জাপিয়ে ঐ হটোর ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছেন। হিংসে—বুঝলেন না? নিজের ছেলে জেলে পচছে, আর দশজনে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করবে, একি সহা হয়? দাও, তাদেরও জেলে পাঠিয়ে দাও। মরুক ঘানি ঘুরিয়ে। তাতেই শান্তি! কলকাতা অবধি হানা দিয়ে কোন্ ভাল মাস্থবের হুটো নধর ছেলেকে জুটিয়েছে। আমি কান্তরাম এবাহিম গাজি আর হরিচরণ গোঁসাইকে বসিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

মহেশ্বর। ( ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ) হলধর !

হল। আজ্ঞে-

মহেশ্বর। কি জন্মে বসিয়ে এসেছ তাদের १

হল। আজে, বকৃতা শুনতে—

মহেশ্বর। হুঁ, বক্তৃতা শুনতে !

অক্লভী প্রবেশ করল :

অরু। বাবা, শশান্ধদাদাকে ছেড়ে দিয়েছে—

মহেশ্বর। বলিস কি ?

হল। ঝুটো থবর।…ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঠেসে দিয়েছে ত্'বছর। ছেড়ে দিলেই হল ?

আরু। তিনি ফিরে এসেছেন। গাঁয়ের ছেলেমেয়ে সব হাটখোলার দিকে ছুটেছে! দেখ না বারান্দায় এসে—

কান্তরাম প্রবেশ করল।

কান্ত। হাা, এদেছে। আমি দেখে এলাম—

व्यक्षको ७ मह्चत्र हत्न (भागन।

কাস্ত। পা দিতে না দিতেই মেরে এসেছি এই এত বন্ধ এক টিল— হল। চুপ চুপ আন্তে। আমি জানি, কাজের মান্ত্র তুই মোড়ল। কেউ দেখেনি তো? কান্ত। এত বড় একটা কাজ—কেউ দেখবে না, সে কি হয় ? 
ক্যোকাশে মৃথ, দড়িব মতো শিরা ভেসে উঠেছে—হুটো দিন শশান্ধ মায়ের
কাছে জুডোতে এসেছে। দিলাম ছুড়ে বোঁ-ও করে। আমার ক্ষমতা
দেখে সবাই তাজ্জব বনে গেল। চুলের মৃঠি ধরে টানতে টানতে
হাজির করল সামনে—

হল। এই দেখ। ছঁসিয়ার হয়ে কাজ করতে হয়, বুড়ো হয়ে মরতে গেলি, বৃদ্ধি-জ্ঞান হল না। আমরা যে এর মধ্যে আছি, সে সব কিছু বলিস নি তো?

কাস্ত। তা বলি নি। দমাদম ঘূসি ঝাড়তে লাগল, হাড়-মাংস ছিঁডে নিতে চাচ্ছিল, একটা কথা আমি মুখ দিয়ে বের কবি নি।

হল। ভালো, ভালো। হজুবকে বলে আমি তোর বর্থশিসেব ব্যবস্থা করব কাস্তরাম।

কাস্ত। আবাব কি বথশিস দেবে গোমস্তামশাই? এই যে দিয়েছ! বথশিস । একেবারে উঠোনের উপব টাঙিয়ে বেখে এসেছ ।

र्म (नांडिक है। किल ।

হল। কি করা যায়, বল্। মালেকের মালথাজনা—কম তো নয়, তিন-তিন বছরের বকেয়া—

কাস্ত। আর আমার তিন বছরের মেহনং? রোদ-বৃষ্টি মাধার উপর দিয়ে গেছে। থোরাকির ধান পেটে না থেয়ে বীজতলায় ফেলেছি। বাড়-বাড়স্ত-চারা উঠেছে, তোমাদের পুরানো বাঁধ কোটালের তোড় সামলাতে পারে নি, নোনাজলে সবুজ চারা রাঙা হয়ে মরে গেছে। তামরা তো থাতায় বকেয়া টেনে এসেছ, আমার মেহনতের দাম উপ্তলকরি আমি কাব কাছ থেকে?

কাস্ত। ডিক্রি করলে—সেই দিন থেকেই তো কেনা-গোলাম করে রেখেছ। সমিতির খবরাখবর দিই, চাষাদের মধ্যে দল-ভাঙাভাঙি করি, আধমরা মাস্থ্যটার মাথা ভেঙে দিয়ে এলাম। এখনো নতুন প্যাচ ক্ষছ গোমস্তামশাই, আর আমাকে দিয়ে করাবে কি ? আমার নিজের মেয়েটার গলায় ছুরি বসাতে বলবে নাকি ? আর কি মতলব আছে ভোমাদের পেটে পেটে ?

হল। তোর মেজাজ ঠিক নেই মোড়ল। এখন বাডি যা—

কাস্ত। তোমার পায়ে ধরে বলছি গোমন্তামশাই, নাচের পুতুলের মতো এ সব আমি পেরে উঠিচ নে। বৃদ্ধির পাঁচি না থেলে, আমি বলি কি, গরুর দড়ি এনে আমার গলায় একটা পাঁচ কষে দাও। সব চুকে বুকে যাক।

হল। (জুদ্ধ কণ্ঠে) কি আবোল-তাবোল বকছিন? বাড়ি যা বলচি, বাড়ি যা—

> কান্তরাম চলে গেল। মহেশর ও অক্লন্ডী প্রবেশ করলেন;

মহেশ্বর। হাা, ঠিকই। শশাঙ্ক এদেছে। •••তৃমি অন্তায় কাজ করেছ, হলধর—

হল। আজে?

মহেশর। অনধিকার চর্চা করেছ। কে তোমাকে বলেছে আমাদের লোক ওথানে বসিমে রাথতে? মিটিং ভাঙকার হকুম ভোমাকে দেওয়া হয় নি।

হল। আজে, তা হয়নি সত্যি। কিন্তু ... হঠাৎ যদি আকাশ থেকে

রক্তবৃষ্টি শুক্র হয়, তাহলে তো ছাতা মেলে মাথা বাঁচাতে হবে · কিম্বা ধক্রন, সদর কাছারি ফুঁড়ে একটা গোখরো সাপ বেরোয়, লাঠি নিয়ে মেরে ফেলতে হবে। তথন কি হুজুরের হুকুমের অপেক্ষা করলে চলবে!

মহেশ্ব। ওরা সাপ নয়, হলধর---

হল। সাপের বেহদ, হুজুর। সাপ লাঠি তুললে পালায়, বন্দে-মাতরম্-ওয়ালারা আরও বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে। আমাদেরই এলাকাস্থিত হাঠখোলার মাঠে আমাদেরই বিরুদ্ধে—

অৰু। ছটো নিছক সত্যি কথা বলছে।

হল। ওকে সত্যি কথা বলেন ? কি বলছে, যদি নিজের কানে শোনেন—

মহেশ্বর। আমি যদি শুনি, আমার ঘুম আসবে। বক্তা শুনলে আমার ঘুম পায়।, …মারছে না, অকথা-কুকথাও বলছে না, কেবল সাধু সাধু গোটাকতক বাক্য আর চটাপট হাততালি—

হল। তা হলে ও-সব চলবে হজুর?

মহেশ্বর। চলবে। বকে বকে গলা ব্যথা হয়ে গোলে আপনি থেমে যাবে। তোমার মিটিং-ভাঙা লোকজন যারা আছে, তাদের ডেকে পাঠাও। ওরা সভা করুক, আমরা ইদিককার বন্দোবন্ত করতে লাগি! তুমি নন্দ গোয়ালার বাড়ি গিয়ে দই-ছানার বন্দোবন্ত করোগে আর কেরবার মুখে থানাটা ঘুরে দারোগা সাহেবকে নেমন্তর করে এসো। একটা চিরকুট লিখে নাও বরং। লেখো—যা সমন্ত লিখতে হয়। এই থেমন, আমার্ ক্ষার আশীর্বাদ উপলক্ষে সামান্ত প্রীতিভোজের

আয়োজন হইয়াছে। আপনি অভ রাত্রে সাম্প্রহে মদীয় দীনভবনে— লিখে নিয়ে এসো, সই করে দিছি।

> হলধর যাড় নেড়ে চলে গেল। অক্লমতী মহেখরকে প্রণাম করল।

मरश्यत। कि? कि-इन?

অক্ব। বাবা, ঢেকে বেড়ালে কি হয়—আজকে তোমায় ঠিক চিনেছি।

মহেশ্বর। আরে, আমায় চিনতে আমার বিধাতাপুরুষও পারেন নি · · · হয়েছে কি ?

অরু। বাইরে তুমি গালি দাও, কিন্তু মনে মনে তুমিও ওদের দলে—

মহেশ্বর। ওদের দলে মানে আমিও ঐ ইচড়েপাকা স্বদেশিওয়ালাদের একজন ?

অরু। হলধরকে তুমি মিটিং ভাঙতে দিলে না—

মহেশ্বর। মিটিং খুব ভাল জিনিষ, মা। বক্তৃতার ভূড়ভূড়ি ছেড়ে ওতে ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। যে সব কুকুরের ডাকা শ্বভাব, তারা কামড়ায় না। তেয়ে গেছে হলধ্র ?

हमध्य अर्वन करन।

হল। আজে হ্যা-

মহেশ্বর। সই করে দিচ্ছি। আনো---

মহেশ্বর চিঠিটা পডলেন।

মহেশ্বর। এই ইয়ে। পুনশ্চ করে লিখে দাও এই কানিতে—
আপনি বিশিষ্ট বন্ধুব্যক্তি, আমার একান্ত আপনার। ভভকার্যের মধ্যে
আপনাক না পাইলে মর্মাহত হইব।

हन्यत वर्षानितन नित्व महे कतिता निता हत्न राज ।

অৰু। বাবা, মিথ্যে আশা তোমার। ওরা ঠাণ্ডা হবে না।

মহেশ্বর। যতদিন রক্তটা গ্রম আছে, ততদিন হবে না। ও বয়সে ঘাড়ে ঐ রকম ভূত চাপে। আমরা করি নি? তবে হাা, বাড়াবাড়ি করছে বভ্ত। কালের ধর্ম-বায়ুর আধিক্য চলেছে কিনা! বাপু, সরকার বাহাতুরকে কষে গালিগালাজ দে—জেলে যেতে চাস, দে-ও ভালো; ঘুরে আয় ছ-মাদ, এক বছর—দণজনে জাহুক, বাবু আমাদের বিষম পদেশি। ফিরে এসে দশের ভোট নিয়ে চুকে পড়্ জেলাবোর্ডে, ঢুকে পড়ু কাউন্সিলে; কিম্বা সাহেবদের গিয়ে বল, হয় ভাল চাকবি দাও, নয় তো স্থার, ডবল করে স্বদেশি করব কিছু। ভাল রকম একটা কিছু বাগিয়ে নে—তবে তো বলি বাহাত্ব ছেলে ! ... আব এরা কি করছে—চাষাদের লেলিয়ে দিচ্ছে আমাদের বিপক্ষে। কেন বে বাপু, ম্বদেশি করতে এসে নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করে মরিদ কেন ? আমরা তো তোদেরই দেশের মামুষ ! . . . আবার তোদেরও একসময স্থাদিন আসবে, তালুক-মূলুক করবি, বুড়ো বয়দে নিজে বসে থাবি, ছেলেপুলের জন্ম রেথে যাবি। ঐ ভাঙিয়ে-চুরিয়ে তাদেরও দিব্যি স্বথে-স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। এই করেই চালাতে হবে যখন, আথের নষ্ট করিস তোরা কোন বিবেচনায়? অন্ধের চোথ ফুটিয়ে দিচ্ছে—টের পাবে, টেব পাবে—'হায়' 'হায়' করে নিজের গাল চড়িয়ে মরতে হবে। আমবা আর ক'দিন ?

বিশে বরকশাজ এল।

মহেশ্বর। বিশে এসে পড়েছিস ? রায়সাহেব ? আসতে আজ্ঞা হয়, আস্থন—ৰস্থন—

রায়সাহেব ও অচ্যত এলেন। অক্লক্তী চলে গেল।

মহেশ্বর। পথে কোন কষ্ট হয় নি তো?

অচ্যুত। এমন কিছু না। অসময়ে বৃষ্টি হয়ে গেল—পিছলপথে বার পাঁচেক আছাড় থেয়েছেন। আর হাঁটুর উপর হ-তিন জায়গায় ছড়ে গেছে।

মহেশ্বর। সর্বনাশ ! পায়ে যে একহাঁটু কাদা—
রায়। কাপড়-চোপড়ও বদলাতে হবে। অবস্থা দেশুন।

রায়দাহেব কাদামাথা কাপড়-চোপড় দেখালেন।

মহেশ্বর। কে আছিন ? কানাই, ওরে কানাই!

চাৰৰ কাৰাই এল

মহেশর। যান, আপনারা ওর সঙ্গে চলে যান।

রায়সাহেব ও অচ্যত কালাইলেক নাল গেলেন

মহেশ্বর। বিশে, তুই তো ডিঙির সঙ্গে গিয়েছিলি। এমন হল কি করে ?

বিশে। কোথায় ডিঙি? হেঁটে আসতে হল স্টেশন থেকে এই দেড ক্রোশ—

মহেশ্ব। কেন?

বিশে। রহিম মিয়া গিয়েছিল। শশাশ্ববাবুকে তুলে নিয়ে চলে এল, কিছুতে থাকল না। রাগারাগি করলাম, ভয় দেখালাম, কিছুতে না।

মহেশ্বর। শশাস্ক যাত্ন জানে। এসেই মানুষজন পাগল করে তুলেছে। আমারই বাড়ির কানাচে বাস রহিম মিঞার—আমার আত্মীয়কে স্টেশনে ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে সে চলে এল! হতভাগা এর পরিণামটা একবার ভাবতে পারল না? অচ্ছা, তুই তোর কাজে যা বিশে—

বিশে চলে গেল। রারসাহেব ও অচ্যুত এলেন।

রায়। মৃথ বেজার করে বসেছেন যে ?

মহেশ্বর। ভাবছি রায়সাহেব, দিনে দিনে হয়ে উঠল কি ? মান ইজ্জত নিয়ে গ্রাম ছেড়ে সরে পড়তে হবে দেখছি।

রায়। কেন? কেন?

মহেশ্বর। 'এই হাতীপোতা স্বদেশিওয়ালাদের একটা প্রকাণ্ড ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। দলের বড়চাইটা আজু আবার এসে উপস্থিত হয়েছে।

রায়। আমাদের ওদিকে এসব কিছু হাঙ্গামা নেই। শাসন চাই, ব্রুলেন ভায়া, থুব কড়া নজর রাখতে হয়। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে কি, ছারপোকার মতো টিপে মারতে হবে। তা সে যে-ই হোক—

মহেশ্বর। জোর করে বলবেন না রায়সাহেব। ছেঁড়া-কাঁথার আগুন, কথন কোথায় ছিটকে পড়বে—কিচ্ছু ঠিক করে বলবার জো নেই। ঘব-সংসার করা আজকাল এক বিষম দায় হয়েছে। কথন কার মাথা বিগড়ে যাবে—

রায়। আর যার বিগড়ায় বিগড়াক—আমার সংসারে ওসব হবে না, হলপ করে বলতে পারি। আরে হবে কোথেকে? রক্তই যে আলাদা! ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল থেকে কোম্পানি বাহাত্রের হ্নন থাচ্ছি! আমার ঠাকুরদাদা পুলিশে কাজ করতেন, বাবা ছিলেন ডেপুটি, আমি পাবলিক প্রসিকিউটার। কোন পুরুষে আমরা কেউ ভারতমাতার ধার ধারি নে, মশায়। বাপ-ঠাকুদানয়, আমিও না। আমার ছেলে-নাতিও কেউ কোনদিন ও-মুখো হবে না। সকালের পয়লা গাড়িতে আমার ফিরে যেতে হবে কিন্তু। তিন তিনটে জরুরি কেস। কাজকর্ম সব সেরে ফেলা যাক

মহেশ্বর। মেয়ে দেখা?

রায়। এসেছি যথন, দেখব তো বটেই। সাড়ে আটটা পর্যন্ত

দিনক্ষণ ভালো। দেখলেই হবে। হুটো হাত হুটো পা সব মেয়ের থাকে, আপনার মেয়েরও আছে। কি বল হে, অচ্যুত ?

অচ্যুত। তা তো ঠিক। তিন গিনি দক্ষিণাস্ত করেও রায়সাহেবকে কেউ নড়ে বসাতে পারে না—সেই মানুষ মঞ্জেল ভাগিয়ে পায়ে হেঁটে এদ,র এসেছেন, পাকান। দেখে কি আমরা অমনি ফিরব?

রায়। আর আর সমস্ত মিটে যাক ভায়া, মেয়ের জক্ত আটকাচ্ছে না—

মহেশ্বর। কিন্তু মৃশকিল হয়েছে রায় সাহেব, যে টাকার কথ। হয়েছিল—

রায়। হ্যা, আজকে দেবেন পাঁচ হাজার। আর—

মহেশ্বর। সেটার গণ্ডগোল হয়ে গেছে। মানে স্বদেশিওয়ালারাই সর্বনাশ করল। জলকর বিলি করতে যাচ্ছিলাম—

রায়। থাক থাক। তার মানে, যোগাড় নেই?

মহেশ্ব। আজেনা।

রায়। ওঠো হে অচ্যত—

মহেশ্ব। কেন ?

রায়। আমি সাদাসিধে মাছুষ ভায়া, সোজা হিসেব বুঝি। মক্কেল টাকা দেয়, তার কাজ করি। আপনি চিঠির পর চিঠি লিখছেন— এসেছি। এখন বলছেন গগুগোল হয়ে গেছে—বাস, ফিরে যাচিছ। অনুর্থক কর্মভোগ…তা কি করব ? শুনলাম, আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। শোনা-কথায় বিশাস করে ঠকলাম। অচ্যুত, উঠলে লা ?

মহেশ্বর। এখন কোথায় যাবেন?

রায়। স্টেশনে। ফিরে যাব। আমার সময়ের দাম আছে। মহেশ্বর। ফিরে যাবেন কেন? আজকে যোগাড় নেই বলে কি আমি দেব না বলছি ? পায়ের ধূলো দিয়েছেন যখন, মেয়ে দেখুন—আর আর কথাবার্তা হোক—

রায়। লাভ নেই ভায়া, কিচ্ছু লাভ নেই। ছেলেকে কলকাতায় হোষ্টেলে রেখে পড়াচ্ছি। মানে দেড়শ' টাকা করে থরচ। নেমেয়ে দেখে কি হবে ? স্বীকার করলাম, খুব রূপ আছে—কাঁচা সোনার মতো রং, তাতে কুলোবে না,—রূপো লাগবে, সোনা লাগবে, নগদ—

অঙ্গনতী প্ৰবেশ করল

অরু। এসো বাবা, মকরধ্বজ মেড়ে রেখে এসেছি।

মহেশ্বর। তা তুই এলি কেন? আর কেউ—

অক। রোজই তো আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাই।

মহেশ্বর। এখন যা, এঁদের দঙ্গে জরুরি কথা হচ্ছে—

অচ্যুত। বেশ তো, অষ্ধ থেয়েই আস্থন গে। আমরা কোথাও যাচ্ছিনে, মশায়। মোটা মাহুষ, দিনমানে আসতেই পাঁচবার আছাড় থেয়েছেন। রান্তিরবেলা রান্তায় যে গড়িয়ে যেতে হবে।

অরন্ধতী ও মহেশ্বর চলে গেলেন

রায়। ওহে অচ্যুত, বল দিকি মেয়েটি কে ? কি মনে হয় তোমার ? মহেশ্বরবাবুর আর কোন মেয়ে আছে, শুনি নি তো—

অচ্যুত। খুব ফরোয়ার্ড মেয়ে স্বীকার করতেই হবে। বাপের হাত ধরে করফরিয়ে বেরিয়ে গেল, আমাদের আমলেই আনল না।

ঁরায়। আমি বলছি অচ্যুত, এ ঠিক সেই—

#### অক্সজী পুনরার প্রবেশ করল 🛭

অরু। আজে ই্যা, আমিই অরুদ্ধতী। শ্রীযুত মহেশ্বর ঘোষ চৌধুরী। মহাশয়ের মেয়ে।

অচ্যুত। আচ্ছা মেয়ে তো তুমি! লাজনজ্জা নেই, আগ বাড়িয়ে এসে হুমকি ছাড়ছ—

রায়। থামো অচ্যুত, বাজে বকবক কোরো না। েবেশ হয়েছে মা, এমনই দেখে নিলাম। তোমাকেই আশীর্বাদ করতে এসেছি আজ।

অরু। এসেছিলেন, কিন্তু বাবা আশীর্বাদের দাম দিতে পারলেন না—

রায়। না, ঠিক টাকার ব্যাপার নয়। উনি কথা দিয়েছিলেন, কথার থেলাপ করে বসলেন। আমি আবার এককথার মানুষ কিনা! ভাই একটু বিচার-বিবেচনা করছি, একেবারে জবাব দিই নি এখনো। ভা একটা কথা বলি মা, কথাবার্তা তোমার বাবার সঙ্গে। এর মধ্যে তোমার এমন করে আসাটা কি উচিত হয়েছে?

অরু। বাবার কথাবার্তা বাবা বলবেন, আমার একটা কথা আছে— সেইটে বলে যাচ্ছি। বাবা এক পয়সাও দিতে পারবেন না।

অচ্যত। আজ্রকে পারবেন না। সাত দিনের মধ্যে দেবেন-

অরু। সাত দিনের নয়' সাত বচ্ছরেও নয়—

রায়। মোটে দেবেনই না?

আৰু । আমি দিতে দেব না। ওতে আমার অপমান। আমাকে আর একজনের সংসারে গছিয়ে দেবার জন্ম টাকা মুস দিতে হবে, পৃথিবীর এত বড় ভার-বোঝা বলে আমি নিজেকে মনে করি নে।

রায়। ছি ছি ছি, একি কথা! তুমি ভার-বোঝা কেন হবে ? তুমি হবে আমার মা। রায় সাহেব অবিনাশ মিজিরের মা হয়ে তুমি যাবে। এমন ছেলে তোমার—জেলার মধ্যে সবাই এক ডাকে চেনে, পরিচয় দিতে হয় না—

আরু। ঈশ্বর করুন, আমার ছেলে যেন কথনে রায়সাহেব না হয়—
অচ্যুত। আচ্ছা ডেঁপো মেয়ে তো তুমি। রায়সাহেবের মুথের উপর—

রায়। ঠিক বলেছে—ঠিক বলেছে অচ্যুত। সন্তিয়ই তো! হাতী-পোতার মেয়ে—কত বড় বংশ! রায়সাহেবে কি খুলি হতে পারে? আমিও কি খুলি হয়েছি? আমার মতো লোককে মোটে একটা রায়সাহেব করে দিয়ে গভর্গমেণ্ট কি স্থবিচার করেছে?…তা হলে ভিতরের কথা বলে দিই। এইবারে বার্থডে লিস্টে দেখো মা আমি রায় বাহাত্বর হয়ে গেছি। সব ঠিক আছে। লিস্ট বেরোবার মোটে ত্'হপ্তা বাকি। তথন তোমার আর কিছু ক্ষোভ থাকবে না তো? উ? অক। আমার বাচালতা মাপ করবেন। বিয়ের কনে বোবা সেজে থাকে, তার মনের কথা কেউ কোনদিন জানতে পারে না।… অন্যে এসে গায়ের রঙ মেজে মাথার চুল মেপে হাঁটিয়ে দেখে দরদস্কর করে, ত্থে অপমানে তথন আমাদের পাতালে যেতে ইচ্ছে করে।

নমস্বার করে অক্সক্ত চলে গেল।

অচ্যত। পাহাড়ে মেয়ে!

মহেষ্ট্র। বড় ঘরের মেয়ে। কি রকম তেজ দেখলে তো, অচ্যত?
অচ্যত। ও তেজ বাইরে থেকে বেশ লাগে। ঘরে নেবেন না;
সামলানো দায় হবে। লক্ষাকাণ্ড করে ফেলবে। কনে না দেখে যে বড়
চলে যাচ্চিলেন! পারলেন? কনে চোথের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক
ছাড়তে লাগল। চোথ বুজে থাকবেন, তা-ও তো ভরসায় কুলোল না,
মশায়—

### গড়ভাঙার হাটখোলায় সভা

সভা সমাপ্তপ্রায়। আকবর আলি ৰ্জুতা করছে।

আকবর। সভায় শেষে ধন্তবাদ দেবার ভার পড়েছে আমার উপব। কিন্তু সভানেত্রী হয়েছেন আমাদের মা। ধন্তবাদ দিতে যে ব্যবধানটুকু চাই, মা আর সন্তানের মধ্যে তা নেই। মায়ের স্নেহ-নির্দেশেই এত বাধাবিপত্তির মধ্যে এগিয়ে যেতে ভরসা পাই আমরা। এই যে শশান্ধ-দা — দেহন্দ্রী পাণ্ড্র, কিন্তু মনকে দমিয়ে রাখতে পারে এমন ক্ষমতা পৃথিবীর কারো নেই—এই তেজ এই শক্তি মা দিয়েছেন। বিভাসাগর এত বড় হলেন ভগবতী দেবীর মতো মা ছিলেন বলে। আলি-ভাইদের অন্তরের আগুনে ইন্ধন জোগাতেন তাঁদের মা—বি-আমাবেগম। মায়ের নামে তাই আমরা পাগল হয়ে উঠি। দেশকে বলি দেশমাতা; বন্দেমাতরম্ বলে হাসতে হাসতে আঘাতের সামনে বৃক্পেতে দিই। মাকে ধন্তবাদ দিয়ে কর্তব্যের দায় সারব কোন লজ্জায় ? আমি কেবল ধন্তবাদ দিছে কলকাতার এই ত্র'টি বন্ধুকে—শশান্ধ-দার অন্তপন্থিতিতে বাঁরা ত্র্গম পন্ধীতে এসে সমিতির সমস্ত ভার কাঁধে নিয়েছিলেন। এঁদের ঋণ গরিব গ্রামবাসী কোনদিন শোধ করতে পারবে না।

আক্রর আলি বস্ত্র

মা। এইবার গণগীতি।

নমবেত-কঠে গণগীতি গুল হল— হে জনগণ, তিমির-নিশার ওপারে হের কি অরুণোদয় ?

পগ্নপ্রাস্ত লালে লাল হল— ভয় নাই আর ভয় নাই, নাই ভয়! প্রভাতের লাগি যুগে যুগে ভাইবোন
শক্তিমানের সয়েছে নির্যাতন।
তমোবিদারণ ঐ যে ক্ষরণ ওঠে—
শ্রাণান ভক্ষে রঙিন কুস্থম ফোটে—
পুলক-প্লাবন ঐ আসে—গাহ জয়
গাহ জয় !

কোনখানে কেউ ছোট নাই, নহে হীন—
দেশ স্বাধীন মানুষেরা সুথী স্বাধীন—স্বাধীন—
ধরণীতে জাগে আনন্দ-গান
জানোয়ারদের হানাহানি অবসান—
অভ্যাচারের হল লয়, গাহ জয়—গাহ জয় ন

মা। সভাভঙ্গ হল।

আকবর। আন্তে আন্তে চলে যান সবাই। গোলমাল করবেন না। সম্ভোষ। গান শুনে যে তালগোল পাকিয়ে উঠল—

আকবর। সেকি?

সভোষ। মাথার নয়, পেটের মধ্যে। বিষম ক্লিধে পেয়েছে।

শশাৰ। ওঠ, বাড়ি যাওয়া যাক।

সক্তোষ। আগে পালিথানেক মুড়ি আনাও দিকি কোনও একটাঃ দোকান থেকে—

প্রবীর। হল কি সম্ভোষ?

সন্তোষ। ইঞ্জিনে স্টিম ফুরিয়েছে। অচল অবস্থা। কয়লা চাপাতে হবে, সেই কথা বলছি। বাপরে বাপ! তোমাদের মিটিঙের পায়ে দণ্ডবং—মিটিঙের উত্যোক্তা আকবর আলির পায়ে দণ্ডবং।

শশাহ। কেন, কি করল আকবর আলি?

সম্ভোষ। একেবারে কিছু করল না। তাই তো অভিযোগ।
তিন ঘণ্টা ধরে ভ্যানর ভ্যানর চলছে—তার মধ্যে এক কাপ চায়েরও
পিত্যেশ নেই। খালি পেটে দেশ উদ্ধার আমার দ্বারা পোষায় না।

প্রবীর। তুই একটা আন্ত রাক্ষদ। এই তো বিকেলে ভরপেট জলথাবার ঠেদে এলি।

সম্ভোষ। জলথাবার মানে? চিঁড়ে গুড় আব ঘৃধ সের দেড়েক।
চিঁড়ে ক'টা তো দাঁতের ফাঁকেই সেঁধিয়ে আছে, পেট অবধি পৌছয় নি !
মহাত্মা গান্ধীকে মাথায় উপর রাথছি—কিন্তু গান্ধীমার্কা জলযোগ পেটে
দিতে নিতান্ত নারাজ, তা তোমরা যাই বলো!

রহিম। কণ্ডামশাই—কণ্ডামশাই— প্রবীর। মহেশ্বরবাবু আসছেন যে!

मर्थ्यत थारवण कतलन ।

মহেশ্বর। হাা বাবা, এলাম তোমাদের সভায়! সেদিন নেমস্তম করে এসেছিলে, ভূলে গেছ? সভা ভেঙে গেছে বুঝি? ঈস, দেরি কবে ফেললাম। বড্ড কৌতৃহল হচ্ছিল ছেলেরা কি বলে শুনবার জন্ম—

শশাষ। আপনার নিন্দেমন করছিলাম, কাকাবাবু।

মহেশ্বর। আমার নিন্দে? তা নিন্দের আমি যোগ্যই বটে। হাতীপোতার কি ছিল, আর কি হয়ে দাঁড়িয়েছে! স্বর্গীয় কর্তারা কত কি করে গেছেন; আমরা প্রজাদের পরে কোন কর্তব্য করে উঠতে পারি নে। তাই প্রজা-মনিবের মধ্যেকার মনের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। এসব আমি মনে মনে অন্তত্তব করি।…তোমরা কি-ই বা জানো; কত্টুকু আর নিন্দে করবে! একদিন আমায় একট্ট বক্কুতায় লাগিয়ে দিও তো—ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দে করে যাব—ফুরবে না ।···রহিম/ মিঞা, তোমায় না হলধর স্টেশনে পাঠিয়েছিল ?

রহিম। গিয়েছিলাম। তা শশান্ধ-ভাইকে নিয়ে আসতে হল।
মহেশ্বর। তুমি এনেছ শশান্ধকে? বেশ, বেশ। ভাগ্যিস
গিয়েছিল রহিম। নইলে মহা মৃশকিল হত। জাহা হা, সোনার শরীর
কালীবর্ণ হয়ে গেছে। বেশ করেছ রহিম; তুমি যে রায়সাহেবের জন্ত
বসে না থেকে শশান্ধকে নিয়ে চলে এসেছ—বৃদ্ধির কাজ করেছ। সেবিটা মানুষ নয়—অতি পাযও—এক নম্বর চশমধোর।…নাও—

মহেশর রহিমকে একটা টাকা দিলেন

রহিম। টাকা! কিদের টাকা?

মহেশ্বর। নৌকা-ভাড়া। আমি পাঠিয়েছিলাম, ভাড়া আমিই দেব। শেহাঁ করে কি দেখছ, শশাঙ্ক আমার পর নয়—যাকে আনতে গিয়েছিলে সেই কঞুষ বেটার চেয়ে অনেক বেশি আপনার। রায়গিয়িকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ। শেসময়ে অসময়ে গায়ের জালায় ছটো-একটা তেতোলকথা বলি বটে, কিন্তু মনে মনে আমি কি বৃঝি নে বাবা, ভোমার কত দাম—তোমার কত বড় হৃদয়—গ্রামের কত বড় সম্পদ তুমি! একটা নিবেদন আছে, রায়গিয়ি। বুড়োমায়য়—এই এদ্পুর অবধি চলে এসেছি কেবল সভাশোভন করতে নয়—

মা। দে তো জানিই, ঠাকুরপো। বলো কি বলবে—

মহেশ্বর। শশাস্ক ফিরেছে, গ্রামের সবাই ছুটে আসছে। আমিও চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে পারলাম না।···নিবেদনটি হচ্ছে, আমার বাড়িতে আজ রাত্রে যংসামান্ত আয়োজন করেছি। আমার বড় ইচ্ছে, সবাই একসঙ্গে বসে ছুটো শাকভাত ধাই। শশাস্ক আর এই যে

হু'টি বিদেশি ছেলে আমাদের এখানে এত খাটনি খাটছে এরা তিন-জনেই—

প্রবীর। না না—আমাদের কেন।

মহেশ্বর। কেন, কিজন্ত-এসব হেতু দেখিয়ে কাজ করা হাতীপোতার অভ্যাস নয়, বাবা। এতক্ষণধরে এত নিন্দেমন্দ শুনলে—শোন নি, আমরা কি রকম অত্যাচারী ? এককালে রোদে চোদ্দ-পোয়া কবে দিয়ে গাছের শুড়িতে হাত-পা বেঁধে আমরা থাজনা আদায় করতাম। নিমন্ত্রণ থাওয়াবার জন্তও যদি আজ সে রকম কিছুর দরকার হয়—

সন্তোষ। না না মশায়, ভয় দেখাবেন না—হাত-পা বাঁধতে হবে না, পা দিয়ে হেঁটেই যাব আমরা । তালাপনি অনেক থেয়ে থাকেন, আমরা থেতে পাই নে—সেই ছঃখেই স্বদেশি করে বেড়ানো। আপনি যথন থেতে ডাকছেন, কেন যাব না আপনার বাড়ি তানিক্য যাব।

মহেশ্বর। তা হলে চলি এবার। যদি কিছু এখনো বাকি থেকে থাকে মন খুলে আমার কুচ্ছো করো। আচ্ছা—

আকবর আলি উত্তেজিত ভাবে মাকে কি বলন

মা। শোন ঠাকুরপো; এরা নিমন্ত্রণ নিয়েছে, এরা যারে।···শশাক যেতে পারবে না।

মহেশ্বর। পারবে না! কেন, জিজ্ঞাসা করি— মা। শরীরের এই অবস্থায় নিমন্ত্রণ থাওয়া—

মহেশ্বর। শশাক্ষের জন্ম আলাদা ব্যবস্থা করব, রায়গিল্পি।...চূপ করে রইলেন যে! আমার বাড়িতে যাবে—আপত্তি কি তা হলে সেই জায়গায়? শশাক্ষ যথন ছোট ছিল, দিনের মধ্যে বেশি সময় সে থাকত আমার ওথানে। আমি কন্ত শ্রেহ করতাম, কাছারিতে নিয়ে কোলেব উপর বসিয়ে রাথতাম। কত আশা ছিল আমার!

মা। সেদব কি ভুলতে পারি ঠাকুরপো? দব মনের মধ্যে গাঁথ।
-রয়েছে। শশাস্ক, তোমার কাকাবাবুকে প্রণাম কর নি এখনো?

শশাক মহেখরকে এণাম করল।

মা। এবার আমরা যাচ্ছি ঠাকুরপো---

মহেশ্বর। ওরা যাক, আপনি দাঁড়ান। আমি নিজে আপনাকে সঙ্গে করে পৌছে দিয়ে আসব। আর সকলে চলে গেল।

মহেশ্বর। শশাস্ককে প্রণাম করতে বললেন, রায়গিন্ধি। বাধ্য ছেলে আপনার, সে প্রণাম করল। কিন্তু ঐ শুকনো প্রণামে আমার তৃপ্তি হয় না। আমি জানি, আপনারা আমায় ঘুণা করেন।

या। ना, श्रुणा नग्र-

মহেশ্বর। তবে ? বলতেই হবে খুলে। ঘুণা যদি না করেন তবে সমাজ সম্বন্ধ তুলে দেবার মানে কি ?

মা। স্পষ্ট কথা ভনতে চাও ঠাকুরপো ? ভনলে যে হু:খ পাবে।

মহেশ্বর। ছংথ দিতে বাকি কি রেথেছেন রায়গিনি ? জানেন আমার সাধ ছিল—অরুদ্ধতীর বিয়ে দেব শশাঙ্কের সঙ্গে। কিন্তু বলিহারি আপনি মা। সোনার ছেলেকে যমের মুথে ঠেলে দিচ্ছেন, তবু আমায় দিলেন না।

মা। আমার কপাল ঠাকুরপো। সাধারণ আর দশব্জনের মতে। হল না ছেলে—

মহেশ্বর। কপাল নয় রায়িগিয়ি। আপনার গর্ব। মৃথে বলছেন কপালের কথা, চোথে তো তৃঃথের ছায়া নেই ? আছে হাসি, আছে আনন্দ। ছেলের কথা বলতে বলতে আপনার বুক ভরে ওঠে। সেই পুরাণো দরবারটি আর একবার করছি রায়িগিয়ি, দিন আপনার ছেলেকে। আপনি তাকে আশ্বারা দেবেন না, তৃ'দিনে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। জেল খেটেছে, তাতে কি ? জেলে যাওয়ার নামে ঢাক পিটিয়ে তাকে লাট সাহেবের মিনিস্টার করিয়ে দেব ! হাতীপোতার আজ ঐশ্বর্য নেই কিন্তু সেকালের নামটা আছে। সবাই থাতির করে। ••• আমার মা মরে যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন, তাঁর বড় সাধ ছিল।

মা। সে আর হয় না, ঠাকুরপো। দূরে যেতে যেতে আমরা আজ একেবারে ছুটো ভিন্ন জাত হয়ে পড়েছি।

মহেশ্বর। ভিন্ন জাত ? তাই বটে। দেখলাম চোখের উপর আকরর আলি কি যুক্তি দিল—আমার সব অহনেয় ভেসে গেল, কোন কথা আপনি কানে নিলেন না—

মা। ওরা আমার ছেলে—শশান্তের মতোই ছেলে। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথাবার্তা বললে ওদের অভিমান হয়। হয়তো সন্দেহ করে, এইরে:—আমে-দুধে মিশে গেল ব্ঝি। অনেক ভূগেছে কিনা।

মহেশ্বর। ঋষিকল্প ভবানীচরণ সেনের মেয়ে আপনি। যত বেটা হেলো-চাষাকে ছেলে বানিয়ে আদর করে ঘরে বসাচ্ছেন। কিন্তু সেন মশায় বেঁচে থাকলে এই নাতির পন্টনকে উঠোনে চুকতে দিতেন না, তা জানেন?

মা। চরম অধঃপতন—না ঠাকুরপো? অতএব বিয়ে-থাওয়া সমাজ-সামাজিকতা কিছু চলতে পারে না আমাদের সঙ্গে

মহেশ্বর। মাপ করুন রায়গিন্নি, আমি তর্ক করতে জাসিনি, ভিক্ষা চাইছি। শশান্ধকে দিন, আমি ওকে ভাল করে তুলব। রায়সাহেব অরুকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন। লোকটা চামার। আপনি রাজি হন, আমি গিয়ে তাঁকে একুনি হাঁকিয়ে দিচ্ছি—

মা। অসম্বর---

মহেশ্বর। কেন অসম্ভব?

মা। বললাম তো, একেবারে উন্টোপথ আমাদের। চাবা ঠেঙানো তোমার উপজীবিকা, আর আমরা গিয়েছি সেই চাবাদের দলে। সাপ-নেউল সম্পর্ক আমাদের, কোন রকমে মিল হতে পারে না—

মহেশ্বর। হতেই হবে। ঐ কশাই বেটার হাত থেকে স্থামায় বাঁচান। রায়গিন্নি, স্থামি হাতজোড় করছি—ওর ছেলের দক্ষে মেয়ের বিয়ে স্থামি দেব না।

মা। হয় না, হয় না, হয় না—

## চতুর্থ দৃশ্য 🌝

শশাস্থ্রে ঘর

#### অক্লভী ও শশাহ

আরু। বিয়ে দেবেন না? দিতে পারলে বেঁচে যান। যোল আনার জায়গায় আঠার আনার ইচ্ছে বাবার। কেন্তু নিচ্ছে কে? রায়সাহেবই যে মুথ ফিরিয়ে বসে আছেন।

শশাষ। কেন ? কেন ?…তুমি তো দেখতে থারাপ নও।

আরু। খারাণ নই ? ভাল তা হলে ? বোঝা যাচ্ছে, তুমি শশাস্ক-দা, চেয়ে দেখেছ কোন না কোন দিন—

শশাক। কেন দেখব না? আমি কি কাণা?

षक। ना, भाषा।।

শশাक। थवद्रमात ! शानि मिख ना, व्यक्र-

আরু। পাষাণের চোখ থাকে না। কোন দিন সে দেখতে পায় না। দেখবার ক্ষমতাই নেই তার।

শশাস্ক। আমার না থাক, রায়সাহেবের তো আছে ? দেখবার জন্মেই তো তিনি এসেছেন। . আরু। দেখবার চোথ তাঁরও নেই। তোমার চোথ ধাঁধিয়ে দিয়েছে ভাবী-ধরিজীর হুপ্ল, তাঁর চোথ ঢেকে রয়েছে পয়লা কিন্তির করকরে নগদ টাকা পাঁচ হাজার—

শশাइ। পাঁচ হাজারের জোগাড় হল না কিছুতে ?

আৰু। তোমাদেরই দোষে। অন্ধের চোথ ফুটিয়ে দিয়েছ। চাষার। কথে দাড়াল, আবাদ ভাসানো হল না। নগদ টাকা বুঝে নিয়ে রায়-সাহেব জায়গা দিতে চেয়েছিলেন, ভদ্রলোক এখন বিগড়ে যাচ্ছেন। • কি করা যায় বলো তো শশান্ধ-দা? বিনি-পয়সায় ঠাঁই দেবে, এমন মহামুভব কে আছে?

শশার। তাই তো—

আরু। আমাদের পাতালপুকুরের জলে জায়গা হয় বটে, তাতে সিকি পয়সা ধরচা নেই।…কিন্ত শশান্ধ-দা, তুমি কি একটু জায়গ। দিতে পার না?

শশাষ্ক। কি বলচ অক্ষতী? মানে কি এসব কথার?

অরু। এই দেখ শশাস্ক-দা, তুমি ভাবলে বিয়ে করবার জক্ত থোসামোদ করছি তোমাকে। স্বাধীন দেশের মান্ত্র্য না হয়ে বিয়ে-থাওয়া করবে না, সে তো জানিই । জিজ্ঞাসা করছি, তোমার দলের মধ্যে আমার কি একটু জায়গা হয় না ?

শশাস্ক। এখানে জায়গা কেউ করে দেয় না। এ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারাই, পৃথিবীর ভগুমি যাদের একেবারে অসহা হয়েছে। সাধারণ শাস্ত ভদ্রজীবন তাদের কাছে এত বিষাক্ত যে, আগুনকেও তারা মধুর বলে মনে করে। এ পথ তোমার নয়, অক্সন্ধতী—

অক্ন। ও:, দৈবজ্ঞ ঠাকুর কিনা। খড়ি পেতে বলে দিচ্ছেন, এ পথ আমার নয়। শশাৰ। তুমি বড় ভাল, অফদ্বতী। তোমায় স্নেহ করি। এতটু জ জালা তোমায় স্পর্শ করে, এ আমি চাই নে। শাস্ত মাধুর্যে তোমা<sup>র</sup> জীবন ভরে ধাক।

আৰু। শান্তি কোন দিনই পাৰ না, শশাহ-দা— শশাহ। কেন ?

অঞ্চ। শৈশব থেকে বড়বাড়ির আওতায় বড় হচ্ছি। মাটির মান্থব থেকে আলাদা হয়ে আছি। আমার বড় সাধ, দশের একজন হয়ে থাকবার। কিন্তু তা হবার জো নেই। রায়সাহেব আজ যদি ফিরেও যান, বাবা শুনবেন না—আবার ওঁদেরই আর একজন কেউ আসবেন। আমি চেয়েছিলাম, সাধারণ গরিবঘরে সামান্ত সংসার পাততে—

শশাস্ক। ও তোমার একবেশার একটা শথ! যেমন স্থপ্রচুর আহারের পর একবেশা উপোব দিতে ইক্সেকরে। কিন্ধু উপোষ ঐ একটা বেলাই চলে, তার বেশি নয়। যদি দারিন্দ্রের সঙ্গে সভ্যি পরিচয় হয় কথনো, একবেলাতেই হাপিয়ে উঠবে।

অক ৷ আমায় চেনো না, শশাহ-দা---

শশাস্ক। তুমি অভুত কিছু নও। পৃথিবীর সব মান্নুষ ধা, তুমিও তাই। শোন, দারিস্ত্রের চেয়ে মহাপাপ আর নেই। দারিস্ত্র থেকে মৃক্তির জন্ত মান্নুষ যে কোন জ্ঞায় করুক, আমি তা অপরাধ বলে মনে করব না।

অরু। দারিদ্রো আছে শান্তি-

শশাস্ক। নিভাস্ত মাম্লি শোনাচ্ছে, অরুদ্ধতী। যারা রোলসরয়েস থেকে নেমে গণ-বেদনায় কেঁদে বক্কৃতা করেন, কিয়া দামি সেটিতে পাথার নিচে বসে দারিদ্রোর মাহাম্মা নিয়ে সাহিত্য লেখেন, উাদেরই মতো। দেশানা, ঘি নামক একটা ভোজ্যবস্তু আছে, আমার দেশের শতকরা নব্দুই জন তার নামই শুনেছে, একটা বার চোথে দেখবার স্থোগ পায় নি। ছ'বেলা ছ'মুঠো ভাত তারা মহয়জীবনের চরম বিলাসিতা বলে জেনে রেথেছে। তা-ও জোটে না। মাঠের ঘাস সিদ্ধ করে থেয়ে কাটায়। কল্পনা করতে পার ? আমি যে দেশের স্বপ্প দেশচি অরু, সেথানে সব মানুষ ভাল থায়, ভাল পরে; পৃথিবীর সব সম্পাদ সকলের কাছে অবারিত; সকলেই ভোগী।

অরু। কিন্তু তুমি নিজে? তুমি কি ভোগ করে গেলে শশান্ধ-দা?
শশান্ধ। এর জন্তে কি স্বথী আমি? না বোন, মোটেই না।
আনেকের অনেক দিন জমানো অন্তায়ের প্রায়শ্চিত্ত হল আমার উপর
দিয়ে। সংসার আমার জন্ত নয়। শান্তি বলো, স্বথ বলো—সেসব
আমি নিলাম না। আমি আর আমার অগণিত বন্ধুবান্ধব—যারা পথে
পথে ভেসে গোলাম, আমাদের ভেসে যাওয়ার বদলে তোমাদের লক্ষ্ণ লক্ষ্
সংসার যেন আনন্দ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে। নইলে মনে হবে, বুথাই
আমাদের আত্মবঞ্চনা।

#### ভিতরের দিক দিরে সম্ভোব ও প্রবীর এল।

প্রবীর। যাচ্ছি আমরা—

শশাষ। এর মধ্যে? সবে তো সন্ধ্যে--

প্রবীর। সম্ভোষটা মোটে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না—

সম্ভোষ। ক্ষিধে পেয়ে গেছে। নেমস্তন্ন-বাড়ি চেপে বসাই ভাল, শিগগির শিগগির দিয়ে দেবে।

व्यक्तीत श्र मरकाव हरन-श्रम ।

অরু। সেই কলকাতার ছোকরা হুটো ? শশাহ। চলল তোমাদের বাডি—

## পঞ্চম দুখ্য

#### রায়সাহেব; অচ্যুত ও মহেখর। হলধর প্রবেশ করল।

রায়। কারা ঐ ছোকরা হ'টি—জামাই-আদরে বসিয়ে এলে ? হল। ,আজ্ঞে, বিদেশি। কলকাতা থেকে এসেছে সমিতির কাজ করতে।

মহেশ্বর। আজ রান্তিরে থেতে বলেছি। আসলটা ছিটকে বেরিযে গেল, লৈজুড় হুটো এসেছে।

রায়। থেতে বলেছেন ? ছধ-কলা থাইয়ে সাপ বশ করবেন ? ছোবল মারবে ভায়া, ছোবল মারবে। এইসব করেই তো আপনার। বাড়িয়ে তোলেন। কই, যাক দিকি আমাদের গাঁয়ে। · · · ওদের ঠাওা করবার ওমুধ হচ্ছে আলাদা। খাইয়ে দাইয়ে নয়।

আমিথুল অবেশ করলেন

মহেশ্বর। আন্ধন দারোগা সাহেব-

রায়। দারোগা সাহেব ? ওদের ওযুধ এই এক নম্বর হলেন এঁরা।
মহেশ্বর। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন রায় সাহেব অবিনাশ
চল্র মিন্তির; অরুকে দেখতে এসেচেন। আর ইনি এখানকার থানার
ও. সি. মিস্টার আমিন্থল হক—আমার পরম বন্ধু, আত্মীয়ের অধিক
বললে হয়।

রায়। এ রকম আত্মীয়াধিক ব্যক্তি থাকতে চাল-ভাল-মাছ-মাংদের অপব্যয় করছেন কেন শুনি ?

আমিত্বল। চালডালের অপব্যয় কি রকম?

রায়। খদেশি-ওয়ালারা ভদ্রলোককে উদ্বান্ত করে তুলেছে। কলকাতা থেকে এসেও হানা দিচ্ছে। ওর কোন ব্যবস্থা হয় না, দারোগা সাহেব ? আমিরল। উদ্বাস্ত আমরাও কম কচ্ছি নে, রায়সাহেব। বিশ বছর এই লাইনে আছি, মাছ-ছুধ পয়সা দিয়ে কিনতে হয় জানতাম না। এখনই দেথছি বাজারে পিয়ে দাঁড়ালে বেটারা দর হাঁকে, ইউনিফর্ম পরে গেলেও ছাড়ে না। এদিক-ওদিক আধলা-পয়সার বলোবস্ত করতে গেলে অমনি রিপোর্ট চলে যায়। বলুন দিকি মাইনের এই ভ্রেথা ক'টা টাকার জন্মে কেউ কি চাকরি করতে আসে? সে সব তো বিবেচনা করবে না স্বদেশি-শালারা…। কটা আর বলি মশায়, হাড় একেবারে ভাজাভাজা করে দিলে।

রায়। বলতে হবে না, না বললেও ব্রুতে পারি। 
অস্থাবিধা হলে তার আঁচ আপনার গায়েও ঠিক লাগবে। ঐ যে জাতবেজাতের কথা বলে থাকে—হিন্দু আর মুসলমান—ও-সমস্ত নেই
আজকাল। হিন্দু হই আর মুসলমান হই—আপনি আমি একগোত্র।
টিকে থাকতে হলে আমাদের এক সঙ্গে দাঁড়াতে হবে, যেটা মাথা তুলবে,
তথনি সেটার টুটি চেপে ধরব। 
পালের গোদাটাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন
—থাসা করেছিলেন, চমৎকার কাজ করেছিলেন—কিন্তু বাইরে থেকে
বিচ্ছু এসে হল ফুটিয়ে য়য়, তার তো কিছু করেন নি।

আমিক্লন। আপনি ধরেছেন ঠিক, রায়সাহেব। কলকাতা থেকে ছোড়া ত্রটো যদি না আসত, এদ্দিনে বোধ হয় এদিকে ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

রায়। আসে কেন?

আমিছল। গ্রনমেণ্ট রেল-স্টিমার করে দিয়েছেন, পয়সা দিলেই চড়া যায়। গ্রনমেণ্টকে গালিগালাজ করতে আসে ঐ গ্রনমেণ্টেরই রেলগাড়ি চড়ে। তার তো কোন বাধা নেই!

রায়। বাধা আপনার আমার হাতে। সে কি আর পেনালকোডে

লেখা থাকৰে ?···সভিয় দারোগা সাহেব, ইদানীং আপনারা একেবারে ধর্মপুত্র যুধিন্তির হয়ে যাচ্ছেন।

আমিহল। তার মানে?

রায়। বিশ বছর পুলিশে চাকরি করছেন, মানেটা কি আমাকেই বলে দিতে হবে ?

আমিছল। দিন-কাল বড় থারাপ রায়সাহেব। ঐ স্বদেশি-শালাদের কড়ক আবার কাউন্সিলে ঢুকে বেয়াড়া আইন পাশ করিয়ে নিচ্ছে।

রায়। আইন পাশ হচ্ছে কলকাতায়। যাচ্ছেতাই হোক সেখানে— হাতীপোতার তাতে কি? আপনার কড়া নজর যদি থাকে, তিন তিনটে জেলা পার হয়ে কলকাতার আইন এখানে পৌছাতে পারে?

আমিছল। আমারও অবশ্র এক-একবার মনে হয়েছে, দিই ও-ছটোকে একটা কেসে জড়িয়ে—

রায়। দিলে ভাল করতেন। আর এ-ম্থো হত না। ইহর পর্ত খুঁড়তে আসে নরম মাটিতে—পাহাড়ের পাথরে নয়।

আমিত্বল। দেব নাকি তা হলে এক থেলা খেলে? রায়। স্থবিধে আছে?

আমিহল। কেশবপুর গঞ্জে গহর আলি ব্যাপারির বাড়ি এক ডাকান্ডি হয়ে গেছে। তার এনকোয়ারি চলেছে এখনও—

রায়। এরা যে তার মধ্যে নেই তার প্রমাণ কি ?

আমিছল। নেই, তা সত্যি। বাগদিরা থেতে পায় না, তারাই করেছে। তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়েছি। অন্ত চাক্ষ্য-সাক্ষিও আছে। রায়। চাক্ষ্য-সাক্ষি এ-ও তো বলতে পারে যে, বাগদিদের সঙ্গে ছিল ঐ বিদেশি চোকরা হুটো—

আমিত্বল। তা অবশ্র পারে। বলাতে চাই যদি, বলবে না কেন?
তবে দেখছি রায় সাহেব, শেষ পর্যন্ত জেরায় টেকে না—খালাস পেরে
যায়।

রায়। থালাস পেলেও কাজ হাসিল হবে। -- জিজ্ঞাসা করি দারোগা সাহেব, আপনারা যত কেস দেন, সব কি যোলআনা খাঁটি জেনে দিয়ে থাকেন? তার একটাও কি ফেঁসে যায় না?

আমিত্বল। তা হলে দিই জুড়ে ? আপনি কি বলেন মহেশ্বরবাবু ?
মহেশ্বর। আগে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দেখুন। ওদের মাথার উপরে
বাপ থুড়ো ধারা আছেন, তাঁদের জানিয়ে দিন।

আমিহল। বাপ-খুড়োর থবর জানব কি করে? আমার তো সন্দেহ হয়, নিজের নাম যা বলে, সেইটেই থাটি নয়। একদিন স্টেশনের স্টলে নিয়ে থাতির করে ওদের চা থাওয়ালাম। কলকাতার কোথায় থাকে, সেই কথাটা জানবার জন্ম কত চেষ্টা করলাম, তা কিছুতে ভাঙল না।

রায়। হলধরবাব্, কোথায় বসিয়ে এলে ওদের ? একবার আনে। দিকি এখানে—

মহেশ্বর। বলো গিয়ে, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আলাপ করতে চান।

হলধর চলে গেল।

রায়। বাপ তো বাপ—চোদপুরুষ অবধি টেনে বের করব। জেরায় স্পেশালিস্ট বলে আমার নাম। দেখুন না কি করি—

इलश्राद मान अवीत ७ माखाव आवन कतन

মহেশ্বর।, রীয়সাহেব একটু আলাপ করতে চান (আপনার সঙ্গে)।

রায়। না না না। যাও হলধর, যেখানে ছিল সেইখানেই নিয়ে যাও। रुन। আজে?

রায়। যাও, যাও—

ওরা তিনজনে বেরিয়ে গেল।

মহেশর। কি হল, রায় সাহেব ?

রায়। দূর—দূর শহুটো চেংড়া বকাটে। ওদের সঙ্গে আলাপ করলে ইজ্জত থাকে ?

আমিত্বল। দরকার কি ? কুটুম্বিতে হচ্ছে না যে, চোদপুরুষের থোঁজধবর করতে হবে। রায়সাহেবের যুক্তিই ভাল, ডাকাতি-কেসে জড়িয়ে দিই—নাম-ধাম হাঁড়ির থবর আদালতেই বেরিয়ে আসবে।

রায়। কিন্তু ভায়ার যুক্তিটাই সমীচীন মনে হচ্ছে। আগে একটা ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত।

আমিছল। কিছু না, কিছু না। সাপকে ঘাঁটা দিয়ে ছাড়তে নেই। তাতে কাজ হবে না, উন্টো উৎপত্তি হবে।

মহেশ্বর। কাজ হবে না, সে আমিও জানি। মিটি ব্যবহার আমি কি কম করেছি? তা হলে রায়সাহেব যা বলছেন—সেইরকম করেই দেখা যাক। দিন জড়িয়ে।

রায়। না না। নরমে গরমে চলা উচিত, দারোগা সাহেব। ভায়ার কথা শুমুন, এবারে ওয়ার্নিং দিয়ে দিন।

মহেশ্বর। উহু। আপনার কথা মতোই--

আমিরুল। নিশ্চয়, পাকা মাথা রায়সাহেবের। ঠিক বৃদ্ধি বাতলেছেন। আর কোন কথা নয়। ···আপনি একবার আস্থন বতা মহেশ্বরবাব্—

মহেশর ও মামিমুল চলে গেলেন।

অচ্যুত। এ কি রকম হল রায়সাহেব ? রাধ। কি ? অচ্যুত। আপনার জেরার সময় আদালতে ভিড় জমে যায়; আসামির বাপের নাম ভূলিয়ে দেন। আর এখানে—

রায়। বাপ যে আমি—

অচ্যত। আজ্ঞে?

রায়। চশমা পবে চোথ মিট-মিট করছিল, ও-গর্দভটি আমারই সন্তান, অচ্যুত !

অচ্যত। বলেন কি? শুনেছি ভাল ছেলে আপনার-

রায়। তাইতো বিশ্বাস ছিল। অনাসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট । এম. এ. পড়ছে। ছুটিতে বাডী যায়, তথন ভিজে-বিড়ালটি। ইতিমধ্যে কোন ফাঁকে হারামজাদা দেশনেতা হয়ে উঠেচে—

অচ্যুত। দারোগ'কে ডেকে সব খুলে বলুন শিগসির! ওরা কিন্তু জড়াবার মতলব করচে—

রায়। বললে যে আমি স্থন্ধ জড়িয়ে যাব। এককান ত্ব'কান করতে করতে কালেক্টরের কানে পৌছে যাবে, বার্থডে-লিস্টে দেখবে সব ফরিকার। হিরণ্যকশিপুর বেটা প্রহলাদ—হতভাগা সমস্ত মাটি করল। ওর যদি ফাঁসিও হয় অচ্যুত, লিস্ট না বেরুনো পর্যন্ত আমি চোখ চেয়ে দেখবো না।

অচ্যুত। আচ্ছা, আমি টিপিটিপ বলে আসছি। রাতারাতি সরে পড়ুক।

অচ্যত। বিয়ে দিয়ে দিন এখানে! ডাকাতি-কেনে সত্যি সত্যি

যদি জড়িয়ে দেয়, মহেশ্ববাবুই তথন কাঁসিয়ে দেবেন। আক্সাইটে ঘর, ভারিকি চাল, — মেয়ের বাহারথানা দেখলেন তো চোথের উপর—

রায়। আমাকে ক্লব্ধ থ বানিয়ে দিয়ে গেল।

জাচ্যত। তাই বলছি, দর-দামে আর কাজ নেই। টাকা তো হরদম পাচ্ছেন, এটা না হয় ফদকে গেল। হাতীপোতার মেয়ে ঘরে নিয়ে তুলুন--বন্দেমাতরমের বিষ তু'দিনে ঝেড়ে দেবে।

রায়। তাই করব অচ্যুত। কিন্তু ভাবছি কি,—কোম্পানির আমল থেকে চিরকাল আমরা সাহেবের তোযাজ করে আসছি, আমার ছেলের মাথায় এ বিষ ঢুকল কোন্ রন্ধু পথে ?

অচ্যত। আজকাল আকাশে বাতাদে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সামাল—বড্ড সামাল হয়ে চলবার দরকার, রায়সাহেব। কোন্ দিন সকালে উঠে দেখব—আপনি আমিই বা স্বদেশি হয়ে গেছি!

রায়। ভয়ের কথা হল, অচ্যুত।

মতেরর প্রবেশ করলেন।

রায়। আমি মন স্থির করে ফেলেছি, বেহাই। একুর এসেছি যথন
মাকে ঘরে নিয়ে যাবই। পণ বাবদ কিন্তু একটা পয়সা দিতে পারবেন না।
এই এক নিদারুণ কুপ্রথা সমাজকে বিষিয়ে দিচ্ছে। এর ম্লোচ্ছেদ করছে
হবে। বরঞ্চ বিনাপণে বিবাহ বলে আমার নাম উল্লেখ করে কাগজে একটি
খবর লিখে পাঠাবেন।

মহেশ্বর। কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ইতিমধ্যে কি হয়ে। পেল—

অচ্যুত। খুলে বলছি, মশায়। রায় সাহেব আপনার মেয়েকে দেখে ফেলেছেন। দেখে বজ্জ ভাল লেগেছে। আহা কি শাস্ত তরিবং!

রায়। একেবারে লক্ষীঠাকরুণ! কোন কথা শুনব না বেহাই,

মাকে আমি চাই-ই। সাড়ে আটটার মিনিট পাঁচেক বাকী। শিগগির নিয়ে আমন, আশীর্বাদ করব। সাজগোজ করতে হবে না। ছেলের কাছে মা আসবেন, তার আবার সাজ কিসের ? যান—নিয়ে আম্বন— মহেবৰ ভাডাভাড়ি চলে গেলেন।

রায়। অচ্যুত, টের না পেয়ে যায়। তা হলে কিন্তু পিছিয়ে পডবে। স্বদেশি করে জেলে যাবে, পুলিশের পিটুনি থাবে,—এমন ছেলেকে জেনে শুনে কে মেয়ে দেবে বলো? বিয়ের তারিখও কাছাকাছি ফেলতে হবে। মুখ বন্ধ—থবরদার! আমার গুণধরের কীর্তি কাকপক্ষী না জানতে পারে!

মহেশর ও অক্সন্তা এল।

রায়। এসো এসো আমার মা জননী। ছেলেবয়সে মা হারিয়েছি, বুড়োবয়সে আবার মা পেলাম। কিন্তু বেহাই মশায়, শুনে রাখুন আমার চুক্তি। পণ হিসাবে এক কাণাকড়ি দিয়েছেন তো আমার সঙ্গে অগড়া হয়ে যাবে। মা যাচ্ছেন নিজের বাড়ি, অত বায়নাকা কিসের? শুধু শাঁখাশাড়ি—আর কিচ্ছু নয়। বুঝলেন তো?

রারদাহেব আশীর্বাদ করতে উত্তত |

## मर्छ मृश्र

ধানা

## আমিফুল ও রহিম

রহিম। ডেকে পাঠিয়েছেন কেন, দারোগা সাহেব!
আমিছুল। গহর আলির গদি লুঠ হয়েছিল, সেই সম্পর্কে—
রহিম। আমি যা জানি, সব তো আপনি লিখে সই করিয়ে
নিয়েছেন।

আমিপুল। সে সব পালটে নতুন করে লিখেছি। সই করে দাও। অনেক নতুন ধবর পাওয়া গেল কিনা! রহিম। নতুন থবর?

আমিত্বল। কলকাতা থেকে ঐ যে ছোকরা হুটো আসে—কি নাম ভাল—প্রবীরকুমার মিত্র আর সস্তোষ চক্রবর্তী—ওরাই হল আসল পাণ্ডা। ডাকাতির সময় ওরাও বাগদিদের সঙ্গে ছিল।

রহিম। কে বলল?

আমিমুল। বলেছে অনেকে। ভাল ভাল সাক্ষি রয়েছে। একজন হচ্ছ তুমি—ওদের চাক্ষ্য দেখেছ।

রহিম। আমি?

আমিত্বল। হাা, নিশ্চয় তুমি! এসব বড় দায়িত্বের কাজ— তোমার মত আর কারও উপর ভরসা করা যায় না। নাও, নাও—সই কর। রমেন রিপোর্ট নিয়ে রাত্রেই চলে যাবে।

রহিম। মতলবটা দিল কে দারোগা সাহেব ? ঘোষকর্তা ?

আমিছল। তার মানে? সরকারি কাজের সঙ্গে ঘোষকর্তার কি সম্পর্ক?

রহিম। না, তাই বল্ছিলাম। সম্বাে থেকে এই এতক্ষণ সেখানে। শলা-পরামর্শ হল কিনা!

আমিহল। ছোকরা তুটো সেথানেই আছে। পালাতে না পারে, তার বন্দোবস্ত হচ্ছিল। ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেথে এলাম—

রহিম। তালা দিয়ে রেখে এসেছেন?

আমিত্মল। নইলে হয়তো সরে পড়ত। সকালবেলা এ্যারেন্ট করব। ওরা স্বদেশি-দলের লোক—এস. পিকে জানিয়ে রাখা উচিত, তাই রিপোট নিয়ে রমেন এই ট্রেণে চলে যাচ্ছে। অ্যাসল ব্যাপারটা জান ? গহর আলি জাতে মুসলমান—এরা তাই চক্রাস্ত করে তাকে সর্বস্বাস্ত করেছে। এবার এমন শাসন করে দেব, মুসলমানের উপর হানা দিতে এ অঞ্চলে কেউ কোন দিন আর সাহস করবে না।...তুমি বাদি ঠিক স্বচক্ষে না-ও দেখে থাক রছিম মিঞা, জাত-ভাইরের কথা বিবেচনা করে ঘটনাটা একটুখানি ঘুরিয়ে বলতে হবে।

রহিম। আমি পারব না।

আমিছল। পারবে না, কি বল ?

রহিম । ই্যা তাই—

আমিত্বল। বল কি ? আমি স্বজাতের জন্ম এত করি, চোথের উপর দেখতে পাচ্ছ, আর তোমরা সামান্য এইটুকু—

রহিম। আপনি করেন স্বজাতের জন্ম নয়—

আমিত্বল। কে বলেছে? গছর আলি যদি মুসলমান না হত, খবর পেলেই কি কেশবপুর ছুটতাম? বয়ে গেছে।

রহিম। ছুটে যান নি, পালকি চড়ে গিয়েছিলেন। ভাকাতে সর্বস্থ নিয়েছে; সেদিন ছেলেপুলের মুখে একমুঠো ভাত দেবার উপায় গহর আলির ছিল না, গোয়ালের গাইগক বেচে সে আপনার পালকি-ভাঙা আর কনেস্টবলদের বার-বরদারি যোগায়।

আমিছল। ইস, খুব যে বলে যাচছ! বলাবলির সময় নেই।
সই করে দাও, ব্যস! দেহল কি? তোমরা যথন যে কাজে এসেছ,
আমি তো কখনো ঘাড় নাড়িনি। আজ অববি আমার কত টাকা
নিয়েছ, লেখাজোখা নেই—

রহিম। কেন থাকবে না? ছাগুনোট লিখে দিয়ে গেছি আমাজানের নামে।…টাকা বুঝে নিয়ে আমার ছাগুনোট ক'খানা ফিরিয়ে দিন।

স্তাকড়ার বাঁধা একটা তাড়া রের করল

আৰিছ্ল। নোটের গোছা? দিন ভাল যাচ্ছে-পিছনে লোক

জুটেছে—উ ? শশাস্কবাব্র স্টেশন থেকে এনে এত নোট বকশিশ পেয়েছ নাকি ?···বলি, নতুন জবানবলিটা ভনে নিয়ে ভারপর সই করবে নাকি ?

রহিম। ভনব পরে। হাওনোটগুলো নিযে আস্থন-

আমিসুল। এখন কে থোঁজাথুঁজি করে? তোমার ধর্মশান্তড়ি শুয়ে পড়েছে। কোন বান্ধে রেখেছে, আমি জানি নে…

রহিম। আমি জানি দারোগা সাহেব। ছিল ঘোষকর্তার বান্মে, এখন গেছে সদরে বিনোদ উকিলের সেরেন্ডায় নালিশ হবে বলে—

আমিছুল। বাজে কথা—

রহিম। ছাণ্ডনোট ঘোষকর্তার কাছে বিক্রি করেছেন। ওরা ডিক্রি করে ভিটেমাটি বেচে নেবে। বলুন, করেন নি বিক্রি? হক কথা তো বলে থাকেন আপনি। অস্বীকার করুন, বলুন এ ঠিক নয়—

আমিছল। হঠাৎ টাকার বড়ড দবকার পড়ে গেল কিনা…সে এমন দরক।র—

রহিম। টাকা তো ঘোষকর্তারই। আপনার হাত দিয়ে বে-নামিতে তারা কর্জ দিয়েছে আমার ঐ ভিটের লোভে। আপনি মৃথে বলতেন, আমার স্বজাতি, আপনার লোক—আব তলে তলে সেই সময় ছবি শানাচ্ছিলেন—

আমিছুল। স্বজাতি—আপনার লোক—সে কি মিথ্যে?

রহিম। মিথ্যে, ভূল। আপনার জাত আমার জাত এক নয়। সস্তোষবাবু খবরটা বলল, কিন্তু এত বড় সর্বনাশ আপনি করবেন, আমার কিছুতে বিশাস হচ্ছিল না। এ নোটের ভাড়া নয়, ছেঁড়া কাগজ। নোট কোথায় পাব? ধ্বরটা যাচাই করতে এসেছিলাম।

আমিছুল। শোন রহিম মিঞা, ভনে যাও---

রহিম। আমায় সাক্ষি মানলে ঠকে যাবেন, দারোগা সাহেব। জাতের নামে আমাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আপঁনি নিজের কাজ হাসিল করতে চান। এ বজ্জাতি বড় পুবোণো একঘেষে হয়ে গেছে। নতুন কিছু বের কর্মন—

আমিত্রল। ঘোষকর্তার সঙ্গে তোমাব ঝগড়া। আবার আমার সঙ্গে ফ্যাসাদ বাধিয়ে কি স্থবিধে হবে, রহিম মিঞা?

রহিম। নেবেন কি? ভিটে? ভিটের মূথে লাথি মেরে চলে বাচ্ছি। তাডিয়ে দেবেন, সে ভয়ে নয়। তার এখনও অনেক বাকি। ভিটের ওপর থাকলে সকালে-বিকালে আপনাদের মৃথ দেখতে হবে, সেই ঘেন্নায় চলে বাচ্ছি।

करत्रक भा शित्य त्रश्मि आवात्र किरत माँडाल।

রহিম। পিছন থেকে উস্থানি দিয়ে গোলমালের সময় আপনারা সরে পড়েন। মারা পড়ি আমরা ভেড়ার দল। বথরা নেবার বেলা আবার এসে হাজির হন। আপনাদের দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মান্তবের যে এত হুঃখ, সে কেবুল আপনাদের মতো মান্তব জনাচ্ছে বলে।

### সপ্তম

## ঘোষকর্ভার ছোট বৈঠকখানা

#### প্রবীর ও সম্ভোষ

সস্তোষ। আচ্ছা এত থাতির কবে নেমস্তন্ন করার মানেটা কি বলতে পারিস ?…এ-ও এক রকমের ঘুষ। ঘুষ দিয়ে দলে টানতে চায়। হেঁ-হে বাপু, আমবা আরও সেযানা। থাবো দাাবা, আবার চামড়া ছিঁডে ভুগভূগি বাজাব।

প্রবীর। বক্বক কবিদ নে সম্ভোষ, ভাল লাগে না।

সন্তোষ। তুই ঝিমিষে পড়লি প্রবীর, বড়্ড ক্ষিধে পেয়েছে। স্ফ্রেথাক ভাই, আর একটু সমে থাক। এইবার ডাকবে।

প্রবীর। তোর কেবল খাওয়ার চিন্তা ···সরে পড়তে পারলে বাঁচি। খাওয়া মাথায় উঠে গেছে।

সন্তোষ। ও কিচ্ছু না। পিত্তি পড়লে ঐ রকম মনে হয়। পাতে ভাজি পড়লে আবার দেখনি পেটের মধ্যে চনমনিয়ে উঠনে। তেও কি, ও কি? তেকুর তুলতে তুলতে যায় কারা? খাওয়া ফিনিস নাকি? তেঁ-হুঁ—'দই টকে গেছে,' নিন্দে করতে করতে চলেছে। আছা বেয়াকেলে তো? বিদেশি মানুষ আমরা, আমাদের ঘরে বসিয়ে রেথে আর সবাইকে তোয়াজ করে থাওয়ালে?—

প্রবীর। কাজ নেই থেয়ে। চল্ —

সম্ভোষ। আহা, চটাচটি করে কি হবে ? পাড়াগেঁয়ে লোক— ভদ্রভাবোধ তেমন নেই, কিন্তু খাওয়ায় ভাল হে! দেখতে পাবি পাতে বসে।

व्यवीत । जन् । ... पत्रका वाहरत थ्यरक वक्त य !

সম্ভোষ। শিকল দিয়ে গেছে।

প্রবীর। তুই পেটুকদাস, কেন রাজি হলি এখানে আসতে? কি মতলব কে জানে?

সন্তোষ। ও মশায়, মতলব কি আপনাদের ? মশায়, ও মশায়— প্রবীর। শুনছেন ? শিকল দিয়ে গেছেন কেন ?

সংস্থাষ। দোর খুলে দিয়ে যান, ও মশায়। তেলা খুলছে। হঁ—
তাই। এতক্ষণে হঁস হয়েছে। সবাইকে থাইয়ে দাইয়ে এখন এসেছেন
আমাদের ডাকতে! আছা ভদ্রলোক তো আপনারা, মশাই।
কুলুপ এটে নেমস্তম খাওয়ানো—ভেবেছেন কি আপনারা?

অর্ফারতী ও রহিম প্রবেশ করল। অরুন্ততীর হাতে বাতি ও তালাচাবি ; রহিমের হাতে বৈঠা। সিজোষ। কোনদিকে? আমরা তো চিনি না। আগে আগে আলোধরে নিয়ে যান। কোনখানে যায়গা হয়েছে ?

অরু। পালান--

প্রবীর। কেন, পালাতে বলছেন কেন?

অরু। এক্ষুনি। দেরি করবেন না। রহিম ঘাটে নিয়ে যাও।

রহিম। একেবারে রাণাইয়ের মোহনা পার করে দিয়ে আসব, দিদিঠাকরুণ। আমার ভয় কি ? আমি কাকেও ভরাই নে। ছেলেটা মরেছে, আমরাও সরছি। এসো—এসো তোমরা—

ভারে এনে। তিনজনে জত অদৃগ্র অরক্তী, বাতি উচুকরে ধরল। তিনজনে জত অদৃগ্র হল। সংক্ষের একোন।

মহেশ্বর। আমার দেরাজে ছিল চাবির গোছা—

অরু। আমি এনেছি। এই নাও—

মহেশ্বর। চাবি এনে ওদের সরিয়ে দিয়েছিস ? দারোগাকে আমি কি বলব ? ঐ, ঐ বুঝি যাচ্ছে—

অরু। না-না-

মহেশ্বর। হাত ছাড়্। দেখে আসি, আমি দেখে আসি—
অক্ষ। না বাবা, না—

মহেশ্বর। মেয়ে হয়ে এত শত্রুতা তুই কেন করিস ? -দেখি আলো —এ যে এ যেন কারা যাচ্ছে। আমি দেখে আসি—

অক। শত্রুরা তোমায় রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে বাবা। আমি থেতে দেবোনা।

অরম্বতী কুঁদিয়ে বাতি নেভাল। নিবিড় অন্ধ্রার

# ভাবী ধরণী

শশাক্ষ বিছানাঃ পড়ে আছে। টিপিটিপি অক্লক্ষতী এল।

শশাস্ব। কে?

অরু। আমি ... অরুশ্বতী।

শশাস্ক। এসো বোন, এসো—এসো।—একটু ঘুমুচ্ছিলাম। কি করব, এত বড় জগতে এখন আমার হুটো মাত্র কাজ—অবুধ খাওয়া আর ঘুমানো। জেলের চেয়েও অবস্থা এরা ভয়ানক করে তুলেছে। মানুষ-জন আগতে দেয় না, এলেও কথা বলতে মানা। চেয়েছিলাম স্বাধীনতা, কিন্তু জীবনটা আমার শাসনে শাসনেই কেটে গেল।…উছ, বিছানার উপর নয়—চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো।

অরু। আমি তোমায় নেমস্তন্ন করতে এলাম, শশান্ধ-দা।

অরু। তোমাকে যেতে হবে—

শশাস্ক। যেতে পারি, যাবার তো লোভ ভয়ানক—কিন্তু ডাক্তারে কি বলে শোন নি বৃঝি! চেহারায় জৌলুষ খুলছে আর ডাক্তার তত ভয় দেখাছে। ষড়যন্ত্র কিনা, ব্যুতে পারছি নে। বলে,—রাজব্যাধি— থাইসিস। অর্থাৎ দিন ঘনিয়ে এসেছে। আরে, যদি এসেই থাকে, ক'টা দিন মনের সাধে মান্তবের সঙ্গে মেলামেশা করতে দাও। কোথায যেতে হবে, সেথানে মান্তবজন আছে কিনা আছে—বড় ভাবনা হ্য, বোন। ছোটবেলা থেকে মান্তব্য থেকে আলাদা করে চিরটা কাল আমায় ইটের পাঁচিলে আটকে রাথল।

অরু। বোনের কাছে ভাই যাবেই। আমি এসে তোমায় ধরে নিয়ে যাবো—

শশাস্ক। কিন্তু বিয়ে-বাড়ি যে ! আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসবেন, তাঁদের মধ্যে—

অরু। আত্মীয়-কুটুম্বের অস্থবিধে হয়, আদবেন না। তোমাকে আমি আলাদা ঘরে যত্ন করে শুইয়ে রাথব, দাদা।

শশাক্ষ। ডাক্তারকে থোসামোদ করে দেখো, যদি ছাড়পত্র দেয়। তাই কি দেয় রে, পাগলী ? আমি এইথানে শুয়ে শুয়ে আশীর্বাদ করব। আশীর্বাদ করব তোমাদের মিলিত-জীবনকে, ভাবীকালের সম্ভতিদের —যাদের জন্ম নতুন পৃথিবী গড়ছি আমরা। তেএসরাজটা মা আজ বের করে দিয়েছেন। কাঠের সিন্দুকের মধ্যে পড়ে ছিল। তুমি আর আমি একদিন একসঙ্গে বাজনা শিথতে শুরু করেছিলাম—সে সব মনে আছে?

শশাস্ক। তোমার চেয়ে অনেক মিটি ছিল আমার হাত। আজ ভূলে গেছি, আর বাজাতে পারি নে। তুমি পার অক্সমতী ?

অফ। বাজাব? বাজাব শশান্ধ-দা?

শশান্ধ। দেখ তো বাজে কিনা।

শশাষ। আঃ, এত স্থন্দর পৃথিবী! বেশ বাজাও তুমি। থাসা। আমার কিছু হল না। সেনে পড়ে অরু, শাপলা তুলতে গিয়ে ডোঙা তুবল বিলের মধ্যে, কাদা মেথে ভয়ে বাড়ী ফিরলাম ? সেই পাঠশালে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শতকে পড়া ? কলার খোলার পালকিতে পুতুল স্বস্তরবাড়ী পাঠানে। ? বাবা চড় মেরে আবার চুমু খেলেন এক দিন বাশবনে গেলে বজ্ঞ ভয় করত, মনে হত ভূত-প্রেত ফিল-রক্ষ ভয় দিছে। এক দিন একটা হলদে-পাথী উড়ে এসেছিল ঘরে। বাজাও, তুমি বাজাও—

অক্সন্ধতী বাজাচ্ছে। শশাস্ক ঘ্মিয়ে পড়ল। অক্সন্ধতী এসরাজ রেখে উঠে গাঁড়াল। মা টিশি-টিপি এলেন।

মা। ঘুমিয়েছে?

অরু। ই্যা মা,, ত্রস্তপনার পর ছোট ছেলে যেমন ক্লান্ত হয়ে বুমোয়—

্মা দীৰ্ঘনিশাস ফেললেন্য

অক । মা, মাগো, কি হয়ে গেছে শশান্ধ-দা! মানুষ তো নয়— মোম দিয়ে গড়া পুতুল।

মা। প্রায়শ্চিত্ত অরুদ্ধতী, মহাপাপের মহা-প্রায়শ্চিত্ত। একদিন বড় পাপ করেছিল এই দেশের মান্ত্য—ঝগড়া করে দেশটা পরের হাতে তুলে দিয়েছিল। শশাঙ্করা প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

অরু। ডাক্তারে কি বলছে, সত্যিই—

মা। তার জন্ম আমি তৈরী রয়েছি, মা। মনে করব, শশাক্ষ
আমার অনেক—অনেক দিনের জন্ম দীপান্তরে গেছে। বাড়ীর আশে
পাশে দারিদ্র্য আর অত্যাচার-অনাচারে ম্যালেরিয়ায় ভূগতে ভূগতে
শশাঙ্কের মতে।ই হাজারে হাজারে চোধ বুঁজছে, এ কিছু নতুন ব্যাপার
নয়। ভাদের মা শান্ধনা পাচেছ অক্লন্ধতী, আমিও পাবো—

<del>বিণি- নাটা বর</del>। কান্তরাম দাওরার উপর **গু**রে তার-বরে গান ধরেছে—

চেঙা কয়, ও বেঙা ভাই—
রেভের বেলা খাবি কি ?
হাঁড়ি খানেক পাস্তাভাতে
কলসি খানেক গাওয়া ঘি।

ৰলসি কাঁথে যামিনী ঘাট থেকে এল।

যামিনী। ছোট পিসি, ও ছোট পিসি — কাস্ত। কি, আবার ছোট পিসিকে কেন ?

কলসি নামিয়ে যামিনী ভাক ছাডছে।

যামিনী। ও পিসি, গেলে কোথা? জবাব দাও না কেন?
[নেপথ্যে কান্ত। আমি রান্নাঘরে।]
যামিনী। বাবার চাল নিও না আজ—
কান্ত। চাল নেবে না? কেন, হয়েছে কি?

যামিনী। জ্বর হয়েছে।

কাস্ত। ওঃ ধন্বস্তরী ঠাকরুণ এলেন আর কি । জ্বর এলেই হল ? নাড়ি দেখেছিস ?

যামিনী। দেখতে হবে কেন—শুনছি তো। গলা কাঁপিয়ে গান ধরেছ, আর জর হয় নি ?

কান্ত। গান ধরলেই জ্বর আসে? বেশ বুদ্ধি! ঘোষকর্তা সেকালে জাসের করতেন, বাইজিরা রাত তুপুর অবধি গান গাইত। তারা সব জ্বরো রুগী—না?

यामिनी कथा ना वटन हटन यान्छिन।

কান্ত। কোথা চললি ? শুনে যা, একটা কথা শুনে যা—

যামিনী। কি কথা ? সাঁজ হয়ে এল, গোয়ালে সাঁজাল দেব।

অনেক কাজ। কথা শুনবার সময় আছে ?

কান্ত। শুনে যা, লক্ষ্মী মা আমার---

যামিনী। কি শুনব ? জর না হয় তো শুয়ে আছ কেন বিকাল-বেলা ? এসো না উঠে ?

কাস্ত। নবাবের বেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম ঝাড়ছেন—'এসো না উঠে!' মুখের কথার তো থাজনা দিতে হয় না! কি রকম শীত পড়েছে আজ—ওঠা অমনি সহজ কিনা!

যামিনী। শীত না হাতী। এথনো পৌষমাদ পড়ে নি। আমার গায়ে তো এই একটু আঁচল—

কান্ত। তরুবাগীশ, তরু করিস নে। আসবি কিনা তাই বল্। গায়ে জুত থাকলে সবাই দেমাক করে আঁচল উড়িয়ে বেড়ায়। ক্রাথানাত্র সব কি পুড়িয়ে থেয়েছিস, হারামজাদি ? চাপা দিয়ে যা, চাপা দিয়ে য়া। উঃ উঃ —আরও—আরও আন্—বালিশ দে, পাশ-বালিশ দে, নিজে চেপে বোস দেখি ওর উপর—

ক্ষান্ত প্রবেশ করল।

চেঙা কয়, ও বেঙা ভাই—
চাইয়া চাইয়া দেখিস কি ?
চারডেখানি সরবে নাই যে অম্বলে
সম্বরা দি

কান্ত। ডাকছিলি কেন রে ? · · · ও কি ?
যামিনী। বাবার জর হয়েছে। ম্যালেরিয়া—
কান্ত। ম্যালেরিয়া জানলি কি করে ?

যামিনী। ঐ যে অম্বলে সম্বরা দিচ্ছে। ও জ্বরে অম্বল থেতে ইচ্ছে করে বড়া। আজ বাবার চাল নিও না—

ক্ষান্ত। চাল কারোই নেব না। নিতে হবে না।

কান্ত। কেন ? কারোই নিতে হবে না কি জন্মে ? জ্বর স্বারই হল নাকি ?

যামিনী। চাল বাড়স্ত।

ক্ষাস্ত। এককণা ক্ষুদ নেই কলসিতে। ও-বেলা চেয়ে চিন্তে চালিয়েছি, এ বেলা পারব না। কারো বাড়ি চাইতে যেতে পারব না আমি।

কান্ত। চাইতে তুমি কেন যাবে ক্ষান্ত? ধানের পালায় পালায় ধামার-বাড়িতে আমার পা ফেলবার জায়গা নেই, ধান থেয়ে থেয়ে নেংটি ইতুরগুলো মৃটিয়ে হাতী হয়ে গেল, আর আমার ঘরে চাল বাড়ন্ত? তোমরা গতর নাড়াতে চাও না, তাই বলো। নইলে এক আঁটি ধান ঝেড়ে নিলে তো তু-দিনের খোরাক। কে? কে আসে? ওঃ! মরে গেলাম—জনে গেল উ-তু-তু—

বিশু বর্ত্তনাজ এল। তাকে দেখে কান্তরাম কাতরাতে লাগল: কান্ত চলে গেল।

বিশু। আমি বিশ্বস্তর। ... কি হল তোমার?

কাস্ত। উ-ন্থ-ন্থ, মরে যাচ্ছি, খুড়ো। জ্বরবিকার···দেখসে উঠে।

ভারপর, বৃত্তান্ত কি ? খুকি-দিদির বিয়ে, আর তুমি গায়ে ফুঁ দিয়ে

খুরে বেড়াচ্ছ!

বিশু। হঁ, ঘুরে বেড়াব! তা হলে হয়েছে আর কি! তোমার খামার-বাড়িতে ধানের আঁটি গুণতে এসেছিলাম।

কান্ত উত্তেজনায় উঠে বদল।

কাস্ত। ঘর-দোর ছেড়ে কি পালিয়ে যাচ্ছি খুড়ো, তাই ধান না উঠতে সাত তাড়াতাড়ি আঁটি গুণতে এসেছ ? নিজের লাওলে নিজে মেহনত করে আর্জানো ধান হু' আঁটি ভেনে কুটে খাই-ই যদি—

বিশু। না, একচিটেও নড়বে না থামার থেকে। ক্রোক হয়ে গেছে, জান না? থোদ ঘোষকর্তার হুকুম--চোথ রাঙাচ্ছ তুমি কার উপর, মোড়ল?

কাস্ত। (যেন আগুনে জল পড়ল) এই দেখ, চোখ রাঙানো আবার কোনথানে দেখলে? চোখ-রাঙা কেবল বুঝি রাগে হয়? তাই শুধু তোমরা জেনে বসে আছ। কালাতেও রাঙা হয়, খুড়ো।… বাবুর কাছে এ সব আবার লাগিও না। মানে—মানে আমি যা বলছিলাম, খুব ঠাওা হয়েই বলছিলাম। জ্বরবিকার কিনা—গলার আওয়াজের হেরফের হয়ে যায়।

ৰিশু। জরবিকার ? বাগদা চিংড়ির মতো ছটাং করে ছিটকে উঠলে—ওরে আমার জরবিকার রে!

কান্ত। গরীব চাষাভূষো আমরা—যে দিন শ্মশানঘাটায় নিয়ে যাবে, সেদিনও ছটাং করে চিতেয় লাফিয়ে পড়ব।…বিবেচনা করো খুড়ো, আমার তো এই অস্থ্য—আঁটি গোনাগাঁথা করবে কে? তাই ব্ঝিয়ে বলো গে। কালকে—কাল সকালে এসো—

বিশু। গোনা সারা হয়ে গেছে, কাস্তরাম। বিকেল থেকে কি এতক্ষণ কেষ্টমন্ত্র জপ করছিলাম ? পাঁচ হাজার তিনশো ছয় আঁটি। পাঁচ তিন শক্তি ছয়—

কান্ত। খুচরো ঐ ছয়টা বাদ দিয়ে দাও, খুডো। [বিশুর হাত জড়িয়ে ধরল] রস্কই-বাস বন্ধ আজকে—

বিশু। উহু, সে কি করে হবে ? গুণে পাচ্ছি, পাঁচ হাজার তিনশো ছয়— যামিনী। তুমি কমিয়ে বোলো—

কাস্ত। পুরোপুরি পাঁচ হাজার তিনশো লিখিয়ে দাও গে, মাণিক আমার—

বিশু। ছ' আঁটি—বাপ রে বাপ!···আচ্ছা, আঁটির রেট কিন্তু ত'—ত্ব'আনা।

কাস্ত। তাই দোবো। ছ-আঁটির দরুণ ছয় ছনো বারো আনাই দিয়ে দেবো তোমায়।

বিশু। দাও। আমার নগদ কারবার।

কাস্ত। আজকে নয়, পরশু। হাটে দিয়ে দেবো। মাইরি। তবিলে আজ ফুলোডুম্ব। একটা পয়সা থাকে তো দে বাপের হাড়।

বিশু। তবে হবে না। মনিবের স্থন থেয়ে নিমকহারামি করব, আমার পরকালের ভয় নেই ? পাঁচ হাজার তিনশো ছ্য়—পাঁচ তিন শক্তি ছয়···পাঁচ তিন—

কান্ত। শালা! আঁটি গুণে গেলেন, সাত পুরুষের সম্বন্ধী আমার! 'আমরা দেবো জান—কাগে থাবে ধান—'

যামিনী। চুপ-চুপ-

কাস্ত। কেন চুপ করব? তোদের মতো মেয়েমাছৰ নাকি? কারে পরোয়া করি? আঁটি গুণে গিয়েছে তো ভারি করেছে—ওজন করে যায় নি তো! আমি আঁটি খুলে ফেলব। গোছা গোছা সরিয়ে নিয়ে গুণভিতে আবার ঠিক ভজিয়ে রেথে দেব। ছ'টা আঁটি চেয়েছিলাম,—প্রাণ দিয়ে তাও সরল না,—ছ'কুড়ি চালান করে দেব। কি করবি,—জিজ্ঞানা করি, কি করবি তোরা তথন?

यामिनौ। চুরি করবে?

কাস্ত। চুরি — কিসের চুরি ? নিজের জমির ধান—বেচবো না, বিলোবো না—শুধু পেটের থোরাকিটা। 'কাগে থাবে ধান—আর আমরা দেবো জান!' চুরি অমনি বললেই হল!

কান্তরাম উঠে টলকে টলতে দাওয়া থেকে নামল। হঠাৎ সে পড়ে গেল। যামিনী চেঁচিয়ে উঠল। ক্ষান্ত ছুটে এল।

যামিনী। ওকি! বাবা…পিদি, ছুটে এদো ছোট পিদি— কান্ত। কি ?

যামিনী। ভিরমি লেগে পড়ে গেছে, বাবা। জল আনো।…পাথা কই ?…ও বাবা, বাবা গো, কথা বলো। বাতাস করো পিসি, জোবে বাতাস করো—

কান্ত। 'কাগে থাবে ধান, আমরা দেবে। জান!'

যামিনী। ও বাবা, কি বলছ ! েচোখ মেল, আমি তোমার বামিনী—

হলধর ও বিশু বরকদান্ত এল।

হল। কি — চেঁচামেচি কিসের!

যামিনী। বাবার কি হয়েছে, দেথ—গোমন্তা মশাই। ওঠে না, চোথ মেলে না, ডাকলে সাড়াশন্ধ দেয় না—

হল। ও রোগ আমার ঢের দেখা আছে, বাপু। কাছারির লোক দেখলে চোথ উলটে পড়ে। আমি ওঠাচ্ছি, ভাল চিকিচ্ছে জানি আমি। ভিরকুটি বড়ঃ বেড়েছে।

হাতের লাঠি দিয়ে কান্তগাৰকে গুঁতো দিল।

হল। ওরে নচ্ছার হারামজাদা বেটা, গায়ে ছাই-চাপা দিলে যমে ভানবে না। বাপেশ স্থপুত্তর হয়ে এক্নি পাঁচশ' কলাপাতা কেটে দিতে হবে।… ভনছিস' ওরে কান্তরাম!…ভাল ফ্যাসাদ বাধিয়েছে রে বিশে।

সন্ধ্যের সময় ভাঁড়ারির এখন হ'স হল যে, কলাপাতা কম পড়ে যাবে। স্বাই সারাদিন খেটেখুটে বাড়ি গেছে—কাকে বলি এখন ?

হলধর বিশুর কানের কাছে মুথ আনল।

হল। (ফিসফিন করে) গতিক ভাল নয়, বিশে। চোথ জবাফুলের মতো, বিড়-বিড় করে ভূল বকছে। মরবে নাকি রে, বেটা ?

বিশু। তাই তো!

হল। থামার-ভরাধান পড়ে রইল, মলা-ডলা কিচ্ছু হয়নি। বেটা মরলে যে সর্বনাশ!

> হলধর ও বিশু জাত চলে গেল। যামিনী তথন অচেতন কান্তর্যমের উপর ঝুঁকে কাহরকঠে তাকছে। ক্ষান্ত ক্ষান্ত

যামিনী। বাবা, ও বাবা, কথা বলো। চিনতে পারছ? আমি তোমার যামিনী,—

## ভূতীয় দৃখ্য :

## ঘোষকর্তার বাড়ির ফটক, উঠানের খানিকটা ও বারাণ্ডা

রফ্নটোকি বাজছে। ফটকে দাঁড়িয়ে মহেশর ও আর করেকটি ভদ্রলোক বর্যাত্রীদের অভ্যর্থনা করছেন। অভির ছিটানো হচ্ছে, অভ্যাগতদের গলায় বেলফুলের মালা দেওয়া হচ্ছে। কিছুদুর থেকে একটা ভিথারির গলা শোনা যাচ্ছে— 'একটা পর্সা।' 'ঈশর মঙ্গল করবেন, ব্যবা।' 'রাজাবাবু, দিয়ে দাও একটা প্রসা।'

মোটরের আওয়াক। বরের সাকে প্রবীর এবং তার সক্ষে কয়েকজন এল। কন্তাবাত্তীরা শশবান্ত হয়ে তালের শুতর নিয়ে গেল। শদ্ম ও উপুধ্বনি হচ্ছে। এই ছড়ানো হল। এদের পরে এলেন রায়সাহেব। মহেশ্বর। আস্থন, আস্থন আসতে আজ্ঞা হয় বেহাই মশায়— একটা ভিথারি-মেয়ে রান্তার দিক দিলে এল

মেয়ে। একটা পয়সা হজুর।

মহেশর। (মুখ ভেঙচে) পয়সা! দানসত্র খোলা হয়েছে—না?
আরে, কে আছিস—দূর করে দে তো এটাকে। এই কনেস্টবল, কেয়া
করতা তোম? উধারমে চিল্লাতা হায়, কান ঝালাপালা হো গিয়া—
ছঠো রদ্দা মারকে সব ঠাগু৷ করকে দেও। েবেহাই মশায়কে দোতালায়
নিয়ে য়৷ যান—বসে ঠাগু৷ হোন গে। আয়ন, আসতে আজ্ঞা হয়। 
আবার এসেছে খোঁড়াটা? মার্—মার্—

এক খোঁড়া-ভিখারি এদিকে এপোচ্ছিল। গতিক দেখে সে পালাল।

মহেশ্বর। ওরে, আমার জন্ম লেমন-স্থোয়াশ আনো একটা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হলধর এল।

মহেশব। এতক্ষণে ফিরলে হলধর ? চোর-কুঠুরির চাবি পাওয়া যাচ্ছিল না—হুটো ঝাড়-লগ্ঠন তার মধ্যে—

হল। কলাপাতা গুণতিতে কম হয়ে গেল, আমি পাতা কাটাবার তাগাদার গিয়েছিলাম মোড়লপাড়া।...দেখে এলাম কান্তরামের বক্ত অস্থুখ। অবস্থা খুব থারাপ।

মহেশর। খারাপ মানে ?

হল। আজে, স্থবিধের নয়। চোথ টকটকে লাল। প্রলাপ বকছে।

মহেশ্ব। বেটা মরবে নাকি ?

হল। তা মরতে পারে। যে রকম ফালিফ্যাল করে তাকাচ্ছিল, দখলে ভয় করে। মহেশ্বর। সাড়ে পাঁচশ'র ডিক্রি রয়েচে—একটা-ছুটো টাকা নয়। দেনাপত্তার করে এই থরচ করছি, বেটা মরলে আমাকেও মেরে রেথে যাবে।

হল। আজে, সত্যি কথা। ক্রোক-করা ধান থামারে পড়ে রয়েছে! বিশে আজ বিকেলে কেবল আঁটিগুলো গুণে এসেছে। আর দেরি করব না। কাল সকালেই মলন মলে ধান মেপে নিয়ে আদি। যদুর পারা যায় উশুল হোক।

মহেশ্বর। সকালে কেন? এক্ষ্নি চলে যাও। তুমি আর বিশু
—এক্ষ্নি—এক্ষ্নি ··

হল! আজে, বাড়িতে একটা যজ্ঞি---

মহেশ্বর। আর, রাতের মধ্যে যদি চোপ উলটে পড়ে—তথন ? তথনকার উপায় কি বলো ? কিছু বিশ্বাস নেই—বেটারা সব পারে। তথন ওয়ারেশ-কায়েম করো, হেনো করো, তেনো করো—বিশ হাত জলের নিচে পড়ে যাবো। বাড়ির যক্তি পালাচ্ছে না। কাজ চাই সকলের আগে।

হল। তা তো বটেই। তা হলে আমি বরং একটু দই-সন্দেশ মুথে দিয়ে—

মহেশ্বর। উছ। সন্দেশ-লুচি-পোলাও তোলা থাকবে, হলধর। তুমি এখুনি চলে যাও—

श्न। व्याख्य ?

মহেশ্বর। যাও যাও—তিলার্ধ দেরি নয়।…আস্থন, আস্থন এই পথে—

> হুলধর বিরসমূথে চলে গেল। একট্ পরে সরকার একজনকে টানতে টানতে নিরে এল।

সরকার। হুজুর, এই একটা ঢুকে পড়েছে থিড়কির বাগানে।

মহেশ্বর। ঢোকে কি করে? তোমরা সব কি করো শুনি? দরজা দেওয়া থাকে না?

সরকার। দরজা দেওয়াই ছিল। হারামজাদা পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়েছে। পড়েছিল খোয়ার উপর, কমুয়ের এক বিঘত চিরে গেছে।

মহেশ্বর। বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। এর উপর চটাপট ঘা লাঘাও তো কতকগুলো। শিক্ষা হয়ে যাক।

লোকটা। তিনদিন থাই নি কর্তা। বড্ড বাস বেরিয়েছিল, থাকতে নারলাম।

মহেশ্বর। কি বলে?

সরকার। কালিয়ানী তোফা পাক হয়েছে কি না! বলছে, গঞ্চে পাগল হয়ে লাফ দিয়েছে।

মহেশ্র। ঘাড় ধরে আবি নিকাল দেও। আস্থন দে–মশায়, আসতে আজ্ঞা হোক। এত দেরি করে ফেললেন—

আগন্তকের দক্ষে মহেবর একটু এগিয়ে গেলেন।

সরকার। যা--্যা--পালা--

এক পাইক এসে ধাকা দিল লোকটাকে। লোকটা মার খাচ্ছে, তবু নিচু হয়ে খই খুটছে।

সরকার। কি ওথানে ?

পাইক। থই খুঁটে নিচ্ছে। জামাই এলে সেই যে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

লোকটা। মেরো না, বাবা। তোমরা তো ছড়িয়ে দিয়েছ, ধুলো-বালিতে পড়ে আছে। তিনদিন থাই নি, ছটোথানি খুঁটে নিচ্ছি, বাবা।

পাইক ঘাড ধারু। দিয়ে লোকটাকে বের করে দিল।

ছরের কাঁপে সামা<del>ত খোলা।</del> উঠানে হলধর ও বিশু বরকলাকন ৭ বন

হল। ক্রমন ? এখন আছে কি রকম ?···বড্ড উতলা হয়ে আছি।
ভাকলে সাড়া-টাড়া দিচ্ছে ?

্রিঘরের ভিতর থেকে যামিনী। একটু ভাল। বাবা!

যারিনী ব'াপ পুলে দিল। ঘরের ভিডরটা উত্তর হরে পেল।

কান্ত। উ---

যামিনী। ডাকলে সাড়া দেয়। কিন্তু চোথ মেলছে না।

হল। মেলবে ... ঠিক মেলবে। রাত্তির বেলা—জ্বের সঙ্গে ঘুমের আবিল এসেছে কি না! সকাল হলে উঠে বসবে। কোন ভয় নেই।
---ও কান্তরাম, আমরা ছ'জন—শ্রীহলধর শিকদার ও শ্রীবিশ্বস্তর পরামাণিক খোদ কর্তমশাইর হকুম মতে তোর খামারের ক্রোক-করা ধান মলতে এসেছি। সকলের সামনে প্রকাশ্রভাবে বোল আনা আইনমাফিক করছি। ... বুছলি রে বাপু, ব্রতে পারলি? 'হাা' বল্। ... কি বলছিস, বুরতে পারছি না—একটু স্পষ্ট করে বল্—

বিশু। বলছিদ কি রে, ও কাস্ত? ভাল করে বল্। বিড়-বিড় করে কি বলছিদ, বোঝা যাচ্ছে না।

কান্ত। 'আমরা দিলাম জান, কাগে থায় ধান'—

হল। কেন কাকে খাবে ? সরকারি গোলায় আমানত থাকবে। এক চিটেও অপব্যয় হবে না। হিসেব করে পাই-পয়সা অবধি ডিক্রিতে উশুল দিয়ে দেব। তুই কট্ট করে রুয়েছিস, কেটেছিস, খামারে এনে তুলেছিস—নির্ভাবনায় ঘূমিয়ে থাক্ বাপু, কোন গোলমাল হবে না। (ফিস্-ফিস করে বিশু বরকন্দাজকে) গতিক ভাল ঠেকছে না, বিশে। তাড়াতাড়ি কর্। ও রকম বরপাজোর হয়ে থাকলে চলবে না। নাগরা খোল্—কোমর বাধ্। কাছারির খোলস রেখে দে' এখন। চাষার ছেলে তো বটে! গোরু এনে জুড়ে দে শিগগির।…দেখ যদি কাজকর্ম সারা করে বড়-ভোজের আগে গিয়ে পৌছতে পারি!…আমি এই বসলাম এখানে।

হলধর দাওবার জলচৌকির উপর বদে পড়ল।

হল। তুই জোগাড় দেথ। ···কলকেটায় আগুন এনে দিয়ে যা দিকি ভিতর থেকে—

বিশু। ভিতরে আগুন কোথা?

হল। রান্নাবান্না করছে---

ক্ষাপ্ত প্রবেশ করল। সে তামাক এবং হাতার করে আঞ্জন এনেছে।

ক্ষাস্ত। রাশ্লা করব, তার চাল কোথা ? উঠান ভরা ধানের গাদা ঘরের মধ্যে চাল বাড়স্ত। ···এই নাও তামাক আর আগুন; গোমস্তা মশায়ের তামাকের যোগাড় করে দাও। উন্থন তো ধরিয়েছি বিশু খুড়ো, আমরা কি করব এখন ?

হল। বাং বাং—ভাল-মান্থবের মেয়ে—আকেল-বিবেচনা আছে। শীতের রাতে বুড়ো মান্থবটা এসে বসল, তাড়াতাড়ি সব যোগাড়-যস্তোর করে নিয়ে এসেছে।

ক্ষান্ত। তা নায়েব মশায়, তোমরাও বিবেচনা কর একটু। থেটে থেটেই তো দাদার ঐ দশা! সমস্ত ধান কি নিয়ে যাবে তোমরা? তা হলে আমরা বাঁচব কি থেয়ে? পেটের থোরাকিটাও দেবে না? হল। দেব, দেওয়া হবে বই কি মা! মনিবের পাওনা-গণ্ডা— ভার উপর যাবতীয় আমলান-খরচা হিসেবপত্র করে নিয়ে যা থাকবে সমস্ত ভোমাদের—

ক্ষান্ত। কিন্তু আজ---

হল। দেখা যাক হিসাবপত্র করে-

বিশু। কেন মিথ্যে আশায় ভোলাচ্ছ গোমস্তা মশায় ? বাড়তি এক চিটেও হবে না—তুমি জানো, আমিও জানি।

ক্ষাস্ত। হয় দিও, না হয় না দিও। এখন এই এত ক'টি ধান দাও, গোমস্তা মশায়। উন্থন ধরিয়েছি, আমরা থই ভেজে থাব। দাদা সকাল থেকে থায় নি, পেটে পড়লে হয়তো একটু চাঞ্চা হবে, তাকে চাটি দেব। তাত বড় শীতের রাত, ছোট মেয়ে যামিনী নিরম্ব পাকবে কেমন করে? তাকথা বলছ না যে! ত্ই মুঠো ধান গোমস্তা মশায়, এই রকম ত্ইটা মুঠো ধান। আমাদের ক্ষেতে-আর্জানো দাদার গতর-ঘামানো ধান—তার এই এত ক'টি। তাই পা জড়িয়ে ধরলাম। বলো, দেবে তো -

হল। দেখ, দেখ—দিল অবেনায় ছুঁয়ে। নেয়ে মরতে হবে রেতের বেলায়।

হলধর পা ঝাড়া দিল। ক্ষান্ত ছিটকে গিয়ে পড়ল।

হল। তেঁপো মাগী, মর্দানি করতে এসেছে! ভাইকে বলিস, সেরে-স্থরে কাছারি যেতে। হিসেবপত্র হয়ে যাক। আগে ভাগে তুই এর মধ্যে কথা বলতে আসিস কেন শুনি? বিষয-আশয়ের ব্যাপার—তুই এর কি বুঝিস রে হারামজাদি?

ক্ষান্ত। বুঝি নে গোমন্তা মশায়, বুঝতে পারি নে! ধান হল, ধান তুলে নিয়ে এল বাড়ির উপর—কেন তার ভাত আমাদের ম্থে উঠবে না? কেন? কেন?

হল। বুঝবি কি করে ? একে মেয়েমাছ্ম, তায় মুখ্য। · · · চল্ রে বিশে, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মলন জুড়ে দিয়ে আসব।

হলধর ও ৰিশু বেরিরে গেল ৷ ক্ষান্ত ছুটে রারাখরের দিকে

याष्ट्रिल, याभिनी এन।

যামিনী। কোথায় যাচ্ছ, পিসি?

ক্ষাস্ত। উন্থনে জল ঢালতে—

হঠাৎ দেখা গেল কান্তবাম টলতে টলতে <del>বেরিয়ে</del> আসছে।

যামিনী। একি ? ···বাবা! উঠলে কেন ? টলছ—আবার পড়ে যাবে। সর্বনাশ, তুমি শোওগে—শোওগে—

কাস্ত। দিল না? পায়ে ধরে কেঁদে পড়ল, তবু দয়া করল না ? ঠাকুর, এই তোমার রাজত্ব? তুমি জেগে আছ, না ঘুমুচ্ছ ঠাকুর?

্যামিনী। (কান্তকে ধরল) চলো বাবা, তুমি শোবে চলো—

কান্ত! যামিনী, যেতে পারিস একবার শশান্ধ-ভাইয়ের কাছে? তাকে মেরেছিলাম এই এত বড় এক ঢিল। মৃথ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তো মারি নি। শয়তানেরা মেরেছিল আমার এই হাতথানা দিয়ে। তুই একবার যা। তার চেয়ে বেশি আইন তো কেউ পড়ে নি। তাকে জিজ্ঞাসা করে আয়, সক্কলের বড়ো যে আদালত, তার আইনেক বলে?

ষামিনীর গারে ভর দিলে সে দাঁড়াল 🏻

বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, তার আরোজন দেখা বাচ্ছে; আমিনা ঘরের মধ্যে, উঠানে রহিম। মাঝে মাঝে ঘোষকভ¶র বাড়ি থেকে রহুনচৌকির আওরাজ আসছে।

রহিম। কই, বড়দ যে দেরি করে ফেলেছিস বউ—

ভামিনা বেরিয়ে এল। তার হাতে বোঁচকা।

जामिनां। तनित रा इत्वरे। ममस्य (वैर्थ-(इंटन निराण इन।

রহিম। সমস্ত মানে তো থান তুই ভাঙা কাঁসি আর থান কতক কাঁথা-কাপড়। স্থবিধা আছে। আমাদের সর্বস্থ নিয়ে যেতে হাঙ্গামা করতে হয় না।···দে, ওটা আমায় দে—

আমিনা। শোন, কথা রাথ। ... এখনো বলছি; যেয়ে কাজ নেই।

রহিম। থাকি কেমন করে ? ডাঙায় বাদ, জলে কুমীর। এদিকে ঘোষকর্তা—প্রজার দরদে চোথে বান ডেকে ঘায়, কিছু করতে পারেন না বলে কত আফশোষ! আর ওদিকে আমিল্ল হক—হক-কথা ছাড়া বলেন না, জাত-ভাই পেলে কাঁধে তুলে নাচান!…বউ, যাচ্ছি কি সাধ করে? যেতে কি মন চায়? এই রকম চলে যাব বলে কি নতুন করে ঘর ছেয়েছিলাম ? রইল সাধের ঘর, রইল তিন পুরুষের ভিটে—

আমিনা। আর ঐ জামতলায় পড়ে রইল আমার খোকা। তথে লামি যাব না। আজ তু'বছর খোকার কবর আমি চোথে চোথে রেখেছি
—ওকে ফেলে যেতে আমি পারব না। পা জড়িয়ে ধরে আমি ঘোষকর্তা
আর দারোগাকে ঠাণ্ডা করব।

রহিম। না বউ, আমার ইচ্ছত আছে। ওদের ম্থ দেখলে পাপ হয়—দয়া চাইতে তোকে আমি যেতে দেব ? কেন্নো বিছের মতো ওরা—কাছে এলে এখন গা শির-শির করে ওঠে। তাই তো চলে যাচ্ছি; ভয় পেয়ে নয়। আমার ইচ্ছে করে কি জানিস? এই ঘেন্নার পৃথিবী—ঘোষকতা আর আমিছলের পৃথিবীর মৃথে লাথি মেরে একদম চলে বৈতে পারতাম!

আমিনা। কিন্তু যাচ্ছি কোথায় বলো তো—

রহিম। নিজের জাতের মধ্যে—

আমিনা। জাতের কথা বোলো না। স্বজাত দেখে একজনের আশ্রয় নিলাম, তাকে ধর্মবাপ বললাম, শেষকালে খোয়ারটা দেখলে তো ?

রহিম। কে বলেছে আমিমুল আমার নিজের জাত? 

• যারা গরিব,
পথের ফকির, অন্সের শোষণে ছটফট করেছে—পৃথিবীর যেখানে তাদের

ঘর হোক, যা-ই তাদের ধর্ম হোক—তারা আপনার মামুষ। তাদের সঙ্গে

মিলব, শশাস্ক-ভাইয়ের কথাগুলো তাদের শোনাব, অন্যায়ের সামনে দল

বেঁধে রুথে দাঁড়াব। 

• ওিক দাঁড়িয়ে গেলি যে!

আমিনা। কি ঘুরকুট্টি অন্ধকার! পথ দেখা যাচ্ছে না---

রহিম। এদিকে আঁধার—আর ঐ দেখ্, রোসনাইয়ের ধুম উঠেছে।
আলোয় আলোয় দিনমান করে ফেলেচে।

আমিনা। থুকিঠাকরুণের বিয়ে আজকে—

রহিম। পাঠশালায় ভূগোল পড়তাম, পৃথিবীর একদিকে যথন আলো, আর একদিকে অন্ধকার। ঠিক তাই…এদিকে আর ওদিকে চেয়ে দেথ বউ, ঠিক তাই। ওদের দিন-তৃপুর, আর আমাদের হল তুপুর-রাত্রি—

আমিনা। দাঁডাও—

আমিনা ক্রত ঘরের মধ্যে গিরে প্রদৌপ জেলে আনল।

त्रहिम। शिम् मिम कि रू दि ?

আমিনা। খোকনের শিয়রে আলো দিয়ে যাই। আজকে শেষ দিন, আর তো কখন আসব না। আমি মা—আঁধারের মধ্যে বাছাকে রেখে যাই কেমন করে ? ও আমার বড় ভীতু ছিল; রান্তির বেলা আঁচল ছাড়ত না—

রহিম। জীবন থাকতে পেট ভরে তুটো খেতে দিতে পারলি নে, আজ চেরাগ জেলে দরদ দেখাচ্ছিদ। ক্ষীর নয়—সন্দেশ নয়—শুধু তুটো স্থন-ভাত। রোগে তিল তিল ক্ষয় হয়ে চোখের উপর মরে গেল, এক ফোটা ওম্ধও জুটল না। কতগুণের মা-বাপ আমরা! কেন যে এসেছিল আমাদের ঘরে!

আমিনা। এসে হৃংথের সংসার হু'বছর মাতিয়ে রেখেছিল।

রহিম। না—না। কোন দিন কোন শিশু যেন না আসে আমাদের ঘরে! খোদাতালা, নির্বংশ করে দাও আমাদের মতো গোরু-ভেড়া গাধা আছে যারা। নিরীহ অবোধ শিশুরা কেন আসবে কষ্ট সইতে?

আমিনা। চলো---

রহিম। ও আলো থাকবে না বউ। বাতাসে নিভে যাবে। আমি আলো করে দিচ্ছি—জবর আলো—সমস্ত রাত জ্বলবে—

> উৎ **ৰুট হাসি হাসতে হাসতে জ্বলম্ভ প্ৰদীপ সে** চালে ধরল। চাল দা**ট**-দাউ করে জ্বলে উঠল।

আমিনা। তোমার নিজের হাতের গড়া ঘর—আগুন দিলে ?

রহিম। দিলামই তো। ঘর আমার হলে কি পথে বেরুতে হয়?
পুড়ে যাক, জ্বলে যাক। দেখ—কি রকম রোসনাই। থোকার কবর
স্মালো-আলোময় হয়ে গেচে, বউ—

বোৰকত বি ৰাড়ির রহ্নচৌকি বেজে উঠল।

রহিম। ঐ ওদের বাজনা বাজছে,। হাস্—হাস্ বউ, হাততালি দে।
ক্ষুতি করতে করতে চলে যাই এবার—

অধ্বকার। মানুষ দেখা যাক্ষেনা, শুধু কলকের আঞান । ফড়-ফড় করে হুঁকো টানার শব্দ শোনা যার। আলো আ্বালকে দেখি, হলধর কাস্তব্যমের দাওয়ায় জলচৌকির উপর খুঁটি ঠেশ দিয়ে ঝিমোচেছ। কলকের আঞান পড়ে গেল উঠানে। বিশুবরকন্দাল এল।

বিশু। গোমস্তামশায়, গোমস্তামশায়—

হল। কি রে বেটা ? উ, আগুন ছড়িয়ে নৈরেকার!

বিশু। খুঁটি ঠেসান দিয়ে ঐ রকম ঘুমোয়? এক্ষুনি যে পড়ে । যাচ্ছিলে ঘুমের ঝোঁকে।

হল। ঘুম দেখলি কোথা ? চোখ বুঁজে বুঁজে ভাবছিলাম। বাবুর বাড়ি এখন হৈ-হলা চলেছে। কত খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-স্কৃতি! আর আমরা এখানে শীতের মধ্যে হি-হি করে মরছি। নেবাবুর বিবেচনাটা দেখ, বিশ্বস্তর। এই একটা রাত্তির—তা-ও ঐ গোঁকর মতো আমাদের জোয়ালে জুতে দিয়েছে।

বিশু। তা গোরু বই কি! ওদের হল কান্স নিয়ে কথা। গোরুতে পেরে না উঠলে বেচে দেয়। আমরাও যখন আর পেরে উঠব না, ঝেঁটিয়ে দুর করে দেবে।

হল। আরে, গেরুগগুলো কি ঝিমিয়ে পড়ল রে ? চুপচাপ দাঁড়িয়ে, নড়াচড়া নেই—

বিশু। মুখের ঠু:শি খুলে একটুখনি বেঁধে দিলাম ঐ জায়গায়। চাটি পোয়াল খেয়ে নিচ্ছে। হল। তা বেশ করেছিস। সেই সন্ধ্যে থেকে থাটছে, শেষকালে গোমন্তি লাগবে ? বেশ হয়েছে। বেশ, বেশ—

বিশু। কিন্তু মানুষের শাপমন্তি যে লাগছে গোমন্তামশায়—

হল। মান্নবের? মান্নব আবার কে শাপ-শাপান্ত করতে আদবে
এই নিশি-রাত্রে? হাতীপোতা এখনো মরে যায় নি। কার যাড়ে
ক'টা মাথা—

বিশু। নৃথ ফুটে না করলেও মনে মনে করছে। ···আচ্ছা গোমস্তা মশায়, খুঁচিথানেক ধান এদের দিলে কি ক্ষতি হয়? ওর কি কোন হিসেব হবে?

হল। থবরদার বিশে, থবরদার দেয়ালেরও কান আছে।
এথুনি পাঁচ শালা গিয়ে কর্তার কান ভাঙাবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বিশু। কিন্তু গোরুগুলো তে। ঐ থাচ্ছে কর্তার পোয়াল।

[নেপথ্যে কান্ত। গোরুর চেয়েও আমরা হতভাগ্য—]

হল। (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) বলি দ্যার দাগর বিজেদাগর ;হয়ে উঠেছিদ তো শকুনির মতো জমিদারের উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে বেড়াদ কেন? নিজের চরকায় তেল দিগে যা; আর মহাত্মাগিরি ফলাতে হবে না।…চল্ চল্ দেখা যাক কতটা বাকি।

ৰয়েক পা এগিয়ে হলধর খমকে দাঁড়াল।

হল। ই্যারে গোরু ক'টা--- চারটে না?

বিশু। চারটেই তো—

হল। এক, ছই, তিন, চার, পাঁচ— ঐ যে পাঁচটা। পাঁচটা জুটল কোখেকে?

বিশু। তাইতো—পাঁচটাই তো। পোয়াল থাবার লোভে কাদের পোয়ালের গোরু দড়ি ছিঁড়ে এসে ছুটেছে। হল। শয়তানি দেখ। আচ্ছা করে তুলো ধ্নে দিয়ে আয়। ভাত থাকলেই কি যত কাক এসে জুটবে ? মান্ত্র বলো, গরু বলো— সব ঐ এক রীত !

বিশে চলে গেল। আবার তথনই ফিরে এল।

বিশু! (ফিস-ফিস করে) গোরু নয়, চোর—

হল। চোর।

বিশু। ই্যা, মান্ন্য গোরু সেজে রয়েছে। কাপড় জড়িয়ে চারটে গোরুর মাঝখানে ছ-হাত ছ-পা মেলে গোরু হয়েছে, পোয়ালের নীচে থেকে দেদার ধান বস্তায় পুরছে। বেড় দিয়ে ধরে ফেলতে হবে, আমি তাই ঘাটা দিই নি।

হল। দিস নি তো! বেশ করেছিস, বুদ্ধির কাজ করেছিস—

বিশু। তা তুমি আন্তে আন্তে দরে পড়ছ নাকি, গোমন্তা মশায়?

হল। সরে পড়ব মানে? মান্থ্য-জন ডেকে নিয়ে আসি। একজনে ত্র'জনে গোয়াতু মি করা ঠিক নয়।

বিশু। চোর তো একটা ... আমরা তবু তু'জন—

হল। একটা ঐ সামনে। আশেপাশে কত জন আছে ঠিক কি। ওরা একা আসে না। তেবেছিদ, তা নয়। পালাচ্ছি নে। মাম্ব-জন ডেকে দলস্ক ধরতে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুই নজর রাখ। তথাসছি।

रुनधद्र मद्र পড़न।

বিশু। হ'-হ'। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশা তাড়াই আর কি !

নাঠি বাগিছে বিশু টিপি-টিপি চলন ।

্ [নেপথ্যে বিশু। কি বাছাধন!]

িনেপথ্যে কান্ত। ও হো-হো—মেরে ফেলেছে।]

হল। কাস্ত না ? মার্, মেরে ফেল্ নচ্ছার বেটাকে।·····ওরে শয়তান, এই তোর অস্থ ? আরও মার্—

> কান্ত কান্তকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল । কান্তর মাণা কেটে রক্তের ধারা বইছে।

ক্ষান্ত। আর মেরো না—রক্ষে কর। অস্থই সত্যি! দাদা সজ্ঞানে যায় নি গোমন্তা মশায়, ক্ষিধের টানে টানে গিয়েছে। ওর জ্ঞান ছিল না। মেরো না—মরে যাবে।

বিশু। ভির্মি লেগেছে—

হল। ভিরকুটি। বুঝলিনে, ছুতো ধরেছে। ঘাড় ধরে ঝেড়ে দে আর গোটাকতক পিঠের উপর—

ক্ষান্ত। মাথা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। দাদা যে পড়ে গেল। কান্ত সন্তিই চলে পড়ল।

হল। আঁয়া ? ···তাই তো। তোরই দোষ, বিশে। রোগা মানুষ, কার হুকুম মতো তুই মারতে যাস ? আমি খোদ উপস্থিত রয়েছি—আমি কি বলেছি ? থান। আছে, পুলিশ আছে, হেপাঞ্জৎ করে দিবি—

ক্ষান্ত। ওরে, কে কোথায় আছ—দাদাকে মেরে ফেলেছে এরা—

সেই বোঝা কাঁথে রহিম এল ; সঙ্গে আমিনা।

রহিম। গোলমাল কিসের ? কি হয়েছে ? হল। রহিম !

রহিম। ই্যা, রহিম। তথার এস্তাজারির ধার ধারি নে। ঘর পুড়িয়ে দিয়ে এসেছি। মৃনফা করবে কি—শুধু যে পোড়ামাটি।

ক্ষান্ত। দেখ রহিম-ভাই, দাদাকে মেরে ফেলছে, দেখ---

রহিম। ছাড়ো—সরে যাও বলছি। কেঁলো না, দিদি। এই আবাদে একদিন আমার নানা আর তোমার বুড়ো দাদা এক মাচায় বসে বাঘ তাড়াত। আবার আমরা মিলে মিশে যত ত্যমন আছে, তাড়িয়ে দেব। পালাচ্ছ কোথায় ? কান্ত-ভাই মরে তো জবাবদিহি করতে হবে।

হল। চোর-ছ্যেচড়কে মারবে, তার জবাবদিহি কিসের ?

•শশহ ও যামিনী প্রবেশ করল।

শশাস্ক। চোর? কে চোর—শুনি?

রহিম। উঠোন থেকে কান্তরামের গতর-ঘামানো ধান নিয়ে যেতে এসেছে—আর চোর হল কান্ত।

হল। হয় কিনা জিজ্ঞাসা করে দেখ্ তোদের মৃক্ধিকে। আপনি তো অটেল আইন পড়ে পাশ করে বসে আছেন। শুমুন, সকল বুতান্ত। এসেটে থেকে আমরা ওর যাবতীয় ফদল ক্রোক করেছি। তা সত্ত্বেও রাত্তির বেলা ধান সরাচ্ছিল। আইনের কোন্ধারায় এটা পড়ে, বলে দিন।

শশাস্ক। আর একটা বড়-আইন আছে হলধর, সকল মান্তবের বেঁচে থাকবার অধিকার—

> এই সময়ে আকবর আলি ও <del>কতক্তলি চাইী</del> এসে উপস্থিত হল।

আকবর। একট্থানি ভাল আছ, অমনি উঠে এসেছ? সর্বনেশে মামুষ তুমি! ডাক্তারদের গুলে খাওয়ালেও তোমার অস্থ সারবে না—

শশাস্ক। তা এত মাত্র্য দল বেঁধে এসেছ আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে ?

আকবর। এদের নিয়ে যাচ্ছি ঘোষকর্তার কাছে— রহিম। কেন ? আকবর। দিন-মজুরি করে থায় বেচারারা। সারাদিন বেগার থাটিয়েছে—সন্ধ্যেবেলা বিদায় দিল। ভেবেছে কি এরা ? নেমস্তম থাওয়াতে স্বাইকে বিয়েবাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

শশাস্ক। চলো—চলো। আমারও যে নেমন্তর। কান্তরাম, যাবে নাকি?

কান্তরাম ঘাড় নাড়ল।

শশাস্ক। না থাক। ক্ষান্ত, একে শুইয়ে দাও। ভয় নেই, দেরে ্যাবে। আকবর। কিন্তু তোমার যাওয়া চলবে না, শশাস্ক-ভাই। গোল-মালের মধ্যে কিছুতে তোমায় যেতে 'দেব না। তোমাকে সেরে উঠতে হবে।

শশাক। নেমন্তন্ন যে আমি অনেকদিন থাই নি—

আকবর। আঁধারের মধ্যে একটিমাত্র উজ্জ্বল আলো—তোমার জীবনের অনেক দাম। তুমি বাড়ি ফিরে যাও—

শশান্ধ। ফিরে যাব ? ছি-ছি! আকৈশোর যা আমার সাধনা, যার জন্ম শেষ রক্তবিন্দু অবধি পণ করেছি, তার থেকে ফিরে যেতে বলছ আকবর আলি ?

আকবর। এসব ছোটখাটো ঘরোয়া ঝগ্ড়া, ভাই। তুমি চেয়েছ দেশের স্বাধীনতা—

শশান্ধ। হাঁা, স্বাধীনতা। মিথ্যে ভয় থেকে স্বাধীনতা, অ্যান্তের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বাধীনতা, মানুষের মতো বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা কাস্তরামের, রহিম মিঞার, তোমার, স্বামার, সকলের। মহেশ্বর-কোম্পানিকে এসেমব্লিতে পাঠিয়ে ইংরেজের বিপক্ষেত্রাক কতকগুলো চাকরি বাগানোর স্বাধীনতা নয়— বিরের বাদর। প্রবীরের পাশে বধুবেশিনী অরক্ষতী। অননক মেরে ভিড়করেছে। তার মধ্যে একটির প্রায়কসুই অবধি চুড়ি পরা —নাম মনোরমা।

মনোরমা। ও বর, গান গাইতে হবে। ঘাড় নাড়লে শুনছি নে। প্রবীর। ঘাড় নাড়ব কেন? কাপুরুষ ভেবেছেন? নিশ্চয় গাইব। বাজান—আপনি বাজাতে শুরু করুন।

স্থনন্দা। বাজাতে ও পারে না—

প্রবীর। যা পারেন, তাতেই চলবে। গানেই টেনে নিয়ে চলবে বাজনা।

মনোরমা। বাজাব কি? কি আছে এখানে?

প্রবীর। চুড়ি বাজান। আজে হাা—চুড়ি। ওতেই চলবে।

মনোরমা। হাতীপোতার বাড়ির চুড়ি—নিরেট জিনিষ্। এ বাজবে না।

স্থনন্দা। বকামি কোরে। না। সবাই মিলে বলছি, গাও না একটা কিছু—

প্রবীর। গাইব ?

স্থননা। ই্যাগো, ই্যা। কত আর বলব ?

প্রবীর। ছয়োর এঁটে দিন তবে। আমার আর কি, আপনারা সামলাতে পারলে হয়। ধরলাম তা হলে—

( গানের স্থরে ) একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ ভো যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল।

স্থনন্দা'। থামো ভাই, থামো। । । ছট্ফট্ আমরাও কবছি-

প্রবীর। ভারি অক্সায়। গানের মাঝথানে গণ্ডগোল করেন কেন ? এখনো অনেক আছে— (গানের স্থরে) বাঘ ছটফট করিতে লাগিল। ভয়ন্বর ছটফট করিতে লাগিল। তারপর ছুটাছুটি করিয়া সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলে, গলার হাড় বাহির করিয়া দাও। ভাই রে, রক্ষা করো—রক্ষা করো—

স্থনন্দা। হাতজোড় করে আমরাও বলছি—ভাই রে, রক্ষা করো— রক্ষা করো—

প্রবীর। রক্ষা পেতে চান তো এক্ষ্নি আপনি গান ধ্রুন—

স্থননা! আমি কি তেমন—

প্রবীর। বিনা ভূমিকায়। নইলে আমার গান চলল আবার-

(গানের হুরে) তথন বকপক্ষী বাঘের কাতর আবেদনে করুণাদ্র হইয়া—

স্নন্দা মৃত্কঠে একটা গান গাইল।

মনোরমা। এবারে একটা কথা বল দিকি, ভাই। পছ্ন্দ হয়েছে ? প্রবীর। পছন্দ ?

স্থনন্দা। ইয়া গো ইয়া। মনে ধরেছে কি ?

প্রবীর। তা অপছন্দের কি আছে বলুন। দামি আসবাবপত্র, গা-ভরা হীরের গয়না…এ সমস্ত অপছন্দ করবে, সে তো আন্ত গাধা।

স্থনন্দা। এ তো নিন্দের কথাই হল, ভাই—

প্রবীর। নিন্দে কি বলছেন, দিদি?

স্নন্দা। বড় স্থলার তুমি—বইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে যদি বলো, মলাট থুব ভাল—সেটা বইয়ের নিন্দে হল কিনা বলো। এথানে অবশ্য বইয়ের কথা নয়, বউয়ের কথা!

প্রবীর। বউ আপনাদের তরফের মেয়ে বলে তাকে রেহাই

দেবেন, আর আমি পরের ছেলে—আমাকেই সব ঝক্কি পোহাতে হবে,.
আমি গান গাইব, আপনাদের জেরার জবাব দেব, এ কেমন বিচার
ৰনুন। বিয়ে তো একলা আমার হয় নি, অরুক্ষতীরও হয়েছে। তার
জবাবটা আগে শুনব।

স্থনন্দা। বিষের কনে কিছু বললে তোমরাই ত্যবে, দেখ—মেয়েটা। কি রকম বেহায়া!

প্রবীর। কথা না বলে, মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিক !···উছ-ছ !'
দিদি, চিমটি কাটছে—ঘোরতর চিমটি—

অরু। মিথ্যে কথা।

প্রবীর। কথা বলে ফেলেছে, কথা বলে ফেলেছে। তাহলে আর কি! স্পষ্ট করে বলে দাও, সবাই শুনে যান—সেই একদিন যেমন বলেছিলে। তবলবে না? কথাটা ফাঁস করে দিই তাহলে? যেদিন বাতি ধরে আপনাদের এই জমিদারি-চক্কোর থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, সেই সময়ে বলেছিল—আমাকে ওর খ্ব—খু-উ-উ-ব পছন্দ। তদখুন ঐ দেখুন—জিভ বের করে ভেঙচাচ্ছে।

অরু। মিছামিছি লাগাচ্ছে আমার নামে—

मर्द्यदेश ही हत्यमुधी अदिन कहलान ।

চন্দ্রমূখী। তোরা মা, এইবার একটু ছেড়ে দে। খাবার দিচ্ছে। স্থনন্দা। এখানে দিতে বলো, মামি-মা। আমরা সামনে বসে, খাওয়াব তোমার জামাইকে। আজকে ছুটি নেই।

চন্দ্রম্থী। ঠাকুর, এখানে নিয়ে এসো তবে—

প্রকাণ্ড থালা ও অনেকগুলো বাটি নিমে রম্বরে বামন এল ১. চক্রমুখী সাজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

প্রবীর। বাপ রে বাপ—থালা না দিগস্ত-বিস্তৃত প্রান্তর? বাটির মধ্যে আমিই ঢুকে পড়ে স্বচ্ছনে লুকিয়ে থাকতে পারি। মনোরমা। এ আমাদের হাতীপোতার বন্দোবন্ত, জামাই থাওয়ানোর বাসন—

প্রবীর। কিন্তু জামাইও যে মাস্থস—হাতী নয়।···সর্বনাশ, এত দিয়ে গেছে—এ যে বিশজনের থোরাক !

মনোরমা। এতেই আঁতকে উঠলে? আমার বড় কাক। যে এক এক বেলায় পুরো একটা পাঁঠাই শেষ করে দেন।

প্রবীর। হাতীপোতায় পাঁঠার বড় ছর্দিন তা হলে ?

মনোরমা। টাকা থরচ করে তাই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।

অরু। (মৃত্ কণ্ঠে) জামাই করে—

সৰুলে হেসে উঠল ৷

প্রবীর। থবরদার!

স্থনন্দা। এসব এ-বাড়ির দস্তর ভাই। এককালে বর্ড জমিদার ছিলেন, সেই জমিদারি ঠাট চলে আসছে।

প্রবীর। বিশভাগের এক-ভাগও থেতে পারব না। সত্যি বলছি, নষ্ট হবে। তুলে নিন।

মনোরমা। নষ্ট হবে কেন ? কত কুকুর-বিড়াল রয়েছে—

অনেক দূর থেকে অভিয়াজ আসছে—'ফটক খোল' 'আমব। চুক্ব'…ইত্যাদি।

মনোরমা। শুনছ না ? ঐ শোন—ঐ শোন—

প্রবীর। কুকুর কেন হবে? মামুষ…গওগোল হচ্ছে—

মনোরমা। ই্যা—মান্থয়। রান্ডার ভিথারি আবার মান্থ্য নাকি ? শোন না, কেঁউ-কেঁউ করছে—

প্রবীর। কেঁউ-কেঁউ? গণ্ডগোল 

অনেক মান্তবের বচসা—

স্থনন্দা। ব্যস্ত হয়ে। না ভাই। ও-রকম এ-বাড়িতে।হামেশাই হয়ে থাকে। ঝুড়ি-ঝুড়ি ভাত ফেলা যায় কিনা, রাজ্যের ভিথারি আর পাতি-কাক এসে ভিড় করে। …ও কি, হয়ে গেল ? উঠে পড়লে যে!

মনোরমা। এ রকম পাখীর খাওয়া খেয়ে বাঁচ কি করে ?

স্থননা। ভয় পেয়ে গেলে নাকি? অমন রোজই হয়ে থাকে—

কিন্ত ব্যাপার উগ্র হয়েছে। মংহ্বরের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা বার 'অত লোক—কি সর্বনাণ, কি চায়ওরা?'

স্থ্নন্দা। মামার গলা। মানে, তোমার খণ্ডরের। বাসর ছেড়ে যেতে নেই ভাই, বেরিও না—বেরিও না—

প্রবীর তথন উঠে নাঁড়িয়েছে :

## ञ्रहेम দৃশ্য

## ঘোষকভারে বাড়ির উপরের হল

## মহেশ্বর ও হলধ্র

মহেশ্বর। কি মতলব ওদের? কি চায়?

হল। বলছে, নেমস্তন্ন থাবে। চিনে-জোঁকের মতো হজুর, না থেয়ে ছাড়বেই না। ঐ—ঐ রে—ফটক ভেঙে ফেলল—

মহেশ্বর। এক এক সিকি হিসেবে দিয়ে দাও স্বাইকে। আমার নাম করে বলো খাজাঞ্চিকে। চলো—চলো—

> ত্ত্তনে ক্র'ত নিচে উঠানে নেমে এলেন। চাধীরা তথন ফটক ভেঙে ঢুকে পড়েছে।

আকবর। সিকি দিচ্ছ ভিক্ষে? যা থাচ্ছে ঐ ভদ্রলোকেরা, ঠিক ভাই থাব। ওপৰ জুগিয়েছি তো আমরা।

হল। শোন আম্পর্ধার কথা। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। কুত্তার পেটে যি সইবে কি ? রেঁায়া পড়ে যাবে— রায়সাহের। পুলিশে খবর দিন বেহাই। গেট ভেঙে ঢোকে, এত বড় বুকের পাটা ? দারোয়ানদের মোতায়েন করে দিন, এক শালাও বেকতে না পারে।

মহেশ্ব। মার্—চাবকা বেটাদের—হরদম চাবুক লাগা। চোরের আবার ডাঙর গলা? ধান চুরি করবে, আবার চোথ রাঙাতে আদবে?

রহিম। চোর বোলো ∶না। চোপরও! কম্বের ফাটা-মাথার গ্রম রক্ত লেগে আছে, টুঁটি চেপে ধরব এই হাতে—

শশাক্ষ রহিমকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে দাঁড়াল।

শশাস্ক। কেন এদের চোর বলছেন কাকাবাবু? চোর তো আপনারা—

মহেশ্ব। আমরা মানে ?

শশাস্ক। আপনি এবং আপনার মতো আর যাঁরা আছেন। অত্যের জীবিকা ফাঁকিজুঁকি দিয়ে নিয়ে নবাবি করা যাদের পেশা। ওদের ক্ষেতে ধান হয়, ওরা তা চোথেও দেখতে পায় না। ম্যাজিকে উড়ে এসে আপনার অট্টালিকা হয়, মোটর-গাড়ি হয়, সোনা-হীরা-মুক্তা হয়, পোলাও-কালিয়া চর্বচোয়্ম হয়—য়েমন খুশি ফেলেন, ছড়ান, ভোগ করেন। াকিছু কোটি কোটি এরা না খেয়ে থাকবে, আর আপনার অজম্ম ভাগ্ডার কিছুতে নিঃশেষ হবে না, এ অবিচার এই চৌর্যবৃত্তি আর চলতে দেব না আমরা—

মহেশ্ব। আমরা চোর?

প্রধীর ক্রত উপরের হলে বেরিয়ে এল। গ্রি**ছনে: ६मচরন।**।

স্থিননা। বেরুতে নেই ভাই, বেরিও না—বেরিও না—অলক্ষণ। ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, আমাদের কান দেবার গরজ কি? এসো, দরে এসো— মহেশ্ব । শুরুন রায়সাহেব, বলছে কি শুরুন। আপনি আমি প্রাই হলাম চোর—

শশাস্ক। হাঁা, চোর। একশ' বার বলব, চোর আপনারা। বাব্ চোর, মৃহদাশয় চোর! রাতের অন্ধকারে চুপি-চুপি বেরুতে হয় না, আপনাদের চুরি দিনগুপুরে। ধর্ম, সমাজ, রাজার আইন-সমস্ত আপনাদের পক্ষে। স্থানী স্থন্দর স্থপৃষ্ট দেহ—আপনাদের প্রাচুর্যের সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে, যাদের সর্বস্থ চুরি করেছেন তারাই—

রায়। বেশ বলছে হে! ছোকরাটি কে?

মহেশ্বর। আমাদেরই মাতুল-গোটীর কুলাঙ্গার। দেখুন না, দলবল নিয়ে সেনাপতি সেজে থেন লড়াই করতে এসেছে।

রায়। সৈন্তদের তেজ দেথ না! কি রকম বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন এক এক স্থাপ্তো-পালোয়ান! চামড়ার নিচে শুধু হাড় ক'ধানা— তবু যদি রক্তমাংস থাকত একটু বেটাদের!

শশাস্ক। সে-সব থাকতে দিয়েছেন নাকি ? রক্ত-মাংস কেটে এনে সিন্দুক বোঝাই করেছেন।

মহেশ্বর। এই পাড়ে, তেওয়ারি, এই বিশে, হচ্ছে কি? ফটক বন্ধ করিছিদ না কেন? দড়ি দিয়ে বাঁধ একটা একটা করে—

আকবর। না—না। ভাইসব, তোমরা যা—আমরাও তাই। পনের টাকা মাইনেয় তোমাদের মহুযুত্বকে কিনে ফেলেছে নাকি? তোমাকে আমাকে নিংড়ে শুষে নিয়ে হচ্ছে এই সব থাওয়া-দাওয়া, আমোদ-শূর্তি।

মহেশ্বর। হারামজাদা ছাতৃথোরের দল—বলছি, কানে যাচ্ছে না ? উ, নড়ছিস না বে তোরা ? নিমকহারাম !···আচ্ছা, আমি মারি নি এথনো । মচেশ্বর ছুটে বন্দৃক নিরে এলেন। মহেশ্ব । ফারার করব । ত্-দশটা ঘায়েল করে তারপর কথা—

हिन्द्रमुखी, প্রবীর ও-লেব্যরক তাড়াতাড়ি নিচের বারান্দার নেমে
এলেন । ক্রান্দ্রী মহেশবের হাত ধরলেন ।

চিদ্রম্থী। কেপে গেলে নাকি? শুভ-কাজের মধ্যে এ কি কাও। আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

প্রবীর। (বন্দুক চেপে ধরে) ছাড়ুন, ছেড়ে দিন বন্দুক। শশাস্ক, আকবর, কি হচ্ছে এথানে এই সব ক্ষ্যাপামি ?

আকবর। প্রবীর ? তুমি বর ?···নেমে এসো—নেমে এসো আমাদের মধ্যে—

চন্দ্রম্থী। উঠে এসো বাবা। বাদরে চল। বেরুনো অলক্ষণ। স্থানদা। চলে এসো জামাই, চলে এসো—

রহিম। পিছুলে চলবে না। বোঝাপড়ার সময় এসেছে। আমাদের আগে এসে দাঁড়াতে হবে আপনাকে—

আকবর। কোন দিকে যাবে ভাই ? মাঝের মান্থ্য তোমরা—কোন দিকে যেতে চাও ? উপরে ঝালমলে আলো, সোনায় মোড়া হাতীপোতার উচু-ঘরের মেয়েরা। নিচে অন্ধকার—সারবন্দি ঐ বৃভূক্ষ্র দল—জানোয়ারের সামিল। ত্-দিক থেকে বাহু বাড়িয়েছে তোমার দিকে। ডাকছে হাতীপোতা ঐশ্বর্যের মায়া বিস্তার করে—আর ডাকছে ঐ সর্বহারার দল, পরম প্রত্যাশায় মুথের দিকে চেয়ে—

প্রবীর ধীরে ধীরে সিঁড়িতে এল 🕆

আকবর। আনন্দ কর। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

উল্লিস্ত জনতা। শশাক সি'ড়ির করেক ধাপ উঠে আলিসন করল প্রবীরকে। উন্মানের মতো ছুটে এসে মহেম্বর বন্দৃকের ক্লো দিরে গুঁতো দিলেন। শশাক নিচে গড়িরে পড়ল। প্রবীর। আমারও জায়গা এথানে নিচে, ওদের মধ্যে।
প্রবীর নিচে গিয়ে শশাস্ককে তুলে ধরল। দেখা গেল, অরুক্তীও
েমে আসছে।

মহেশ্বর। অরু, অরু-মা, তুই কোথা চললি?

অরু। পথ ছাড় বাবা। বেখানে আমার আমী রয়েছেন সেইখানে।

নেমে সে জনতার মধ্যে শশাক্ষর কাছে এল।

অর । শশান্ত-দা, শশান্ত-দা।

শশাস্ক। বিয়ের নেমস্তন্ন করে এসেছিলি। তাই এলাম বোন—

মহেশ্বর। আগুন! বেহাই, সব জায়গায় আগুন ধরে গেছে। নেয়ে-জামাই পর হয়ে গেল।

> জনতা তথন নিঃশব্দ, শোকাচ্ছন্ন। শশাস্ককে নিয়ে ধীরে ধীরে তারাচলে যায়। প্রধীর এবং অরুক্ষতীও যাচ্ছে।

মহেশ্ব। অরু, অরু-মা আমার—

রায়সাহেব। প্রবীর, প্রবীর—

মহেশ্বর। চলে গেল। বুড়ো মান্ন্থ—আমরা থেতে পারলাম না— একা-একা পড়ে রইলাম। বেহাই, কেউ রইল না আমাদের—

> বিহ্বলদৃষ্টিতে মহেশব ও রায় সাহেব মিছিলের দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্যার নিজাঁবের মতো শশান্ধ। শিগরে মা। আকবর আলি, অরুন্ধতী, প্রবীর, রহিম ও কান্তরামকে কোণের দিকে দেখা যাচ্ছে।

শশান্ধ। সকালের দেরি কত মা ?

মা। দেরি নেই বাবা। শুকতারা উঠবে এইবার।

শশান্ধ। এখনো ওঠে নি? আঁধারে হাঁপিয়ে উঠছি য়া। চোথ বুঁজলেই গোল গোল আঁধারের কুগুলী চাকার মতো ঘোরে। মেয়াদ শেষ হয়ে এল, নতুন প্রভাত কি আমি দেখে যেতে পারব না?…চারিদিকে মা, সোনার আলোয় ভরে যাবে। মাত্রুষ জেগে উঠবে। অন্ধকারের সাপ-বাছড়-পেঁচা আড়ালে গা ঢাকা দেবে।

আকবর। কষ্ট হচ্ছে শশাঙ্ক ভাই ?

শশান্ধ। হাঁ। ভাই, বড় কষ্ট। নেই যথন একেবারে প্রথম বয়স, তথন থেকে স্বপ্ন দেখছি—পৃথিবীতে আসবে অনস্ক শাস্তি, হাসিন্থ নরনারী, সকলের চোথে আশার আলো—ঘরে ঘরে মাস্থোজ্জল স্থলর শিশু—তাদের কেউ হবে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউ কবি, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ শিল্পী, কেউ ভাবুক—তারা স্বর্গের ফুল ফোটাবে পৃথিবীতে। পশুর হানাহানি শেষ হয়ে যাবে। আসছে আসছে আসছে আসছে মা? আমারও কাল্পা পাছে । মামুষ ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না। কাছে আয়, অক্ষতী। সেই প্রভাত যথন আসবে, তোর শশান্ধ-দাকে মনে করবি। স্কৃতির মধ্যে ভুলে যাস নে ভাই। আর একবার মনে ভাবিস তাদের—হাজারে হাজারে যারা নিঃশব্দে জীবন ডালি দিয়ে

োছে। তাদের চোথে দেখিস নি, তাদের কথা হয় তো কানেও শুনিস নি—

অরু। তোমার মতো জ্বলস্ত বিখাস কোথায় পাব শশাস্ক-দা ? আমরা দ্বিধায় ত্বলি। মনে এখনও সন্দেহ—

শশাস্ক। আরে, এত লোকের সাধনা কি বিফল হয় রে ? স্বাধীনতা হারিয়েছি অনেককাল আগে, কিন্তু প্রাণের আগুন আমরা পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে জালিয়ে যাচ্ছি। দাহন অনেক হয়েছে, পাপ পুড়ে নিঃশেষ হয়েছে। এবার শতগুণ হয়ে আসছে আমাদের হায়ানো মাণিক। এ স্বাধীনতা—প্রতিটি মাহুষের স্বাধীনতা, জগতের সব সম্পদ সমানভাবে ভোগ করবার স্বাধীনতা। মা, মা, আমার উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। আমাকে একবার বিসমে দাও। এই এসেছে আকবর আলি, কান্তরাম, রহিম মিঞা—আবার এই জমিদারের মেয়ে অরুদ্ধতী, য়ৢয়িভার্সিটির জুয়েল প্রবীর—আমার বিছানার ধারে একসঙ্গে, পাশাপাশি। এই তেতি এদের মধ্য দিয়েই দেখে গোলাম আমাদের স্বপ্লের সেই নতুন প্রভাত। হিন্দু-মুসলমানে হানাহানি নেই—শোষক-শোষিত হাত মিলিয়েছে— স্বাইকে নিয়ে বসে আছ রাজরাজেশ্বরী তুমি আমার মা! ভাবী ধরণীর স্বেথী মাস্ক্রদের পায়ের ধ্বনি শুনতে শুনতে আমি চোথ বুজলাম। হাত তুলে আমি তাদের নমস্কার করে যাচ্ছি—

বেঙ্গল পাবলিশাদের পক্ষে প্রকাশক—শচীক্রনাণ ম্থোপাধায়, ১৪ বৃদ্ধির ট্রাট্ট্রে ট্রাট্ট্রের ট্রাট্ট্রের ট্রাট্ট্রের ট্রাট্ট্রের ট্রাট্ট্রের প্রক্রেন ক্রাট্ট্রের বিজ্ঞান্ত ক্রাট্ট্রের বিজ্ঞান্ত বিজ্ঞান্ত ক্রাট্ট্রের বিজ্ঞান্ত বিজ্ঞান বিজ

## মনোজ বস্তুর ক-খানা বই

বিপ্র্যায় এই আধুনিক নাটকথানি রঙমহলে অভিনীত হয়ে অসামাল জনপ্রিয়তা অজন করেছে। ছই টাকা।

ত্রিনা ব্রু সুক্রী সর নংক্ষরণ। মিগ্র-মধুর প্রেমের উপস্থান। আগাণোড়া ছই রভে ছাপা; বিচিত্র প্রছেদপট; রাজসংক্ষরণ। উপহারের শ্রেষ্ঠ ক্লচিদম্মত বই। অসা-ইপ্রিমা রেডিও—করঝরে মিষ্টি গল্প। নিদ্ধান্তর লেথকের লেথার গুণে শেব না করে ওঠা যায় না।…লঘু ও তরল হাস্তপরিহানের আবেগে মন ভরে ওঠে। ঘুই টাকা বার আনা।

ত্থ—নিশার শোস বর সংসরণ। সজনীকান্ত দোস—বর্তান গল-সংগ্রহে মনোক বহুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল। অমৃতবাজ্ঞান—Will be gratefully remembered as herbinger cf a new intellectual order. তুই টাকা।

ক্রি নাই ১০শ সংস্করণ। বাংলার বিপ্লবীরা এই উপস্থাসের নায়ক-নায়িকা।
আধুনিককালের সর্বাধিক-বিক্রীত উপস্থাস। এই বইরের চিত্ররূপ অসামাস্ত সাফল্য অর্জন করেছে। মুই টাকা।

দৈনিক গম সংস্করণ। আনিন্দ বাজ্বার—বাংলার উপস্থান-সাহিত্যে দৈনিক স্থায়ী আদন লাভ করিবে। মুগা ভার-বিলিষ্ঠ আশাবাদ নবমুগের দৃষ্টিভঙ্গি দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ দৈনিক উপস্থাস্থানিতে আমাদের জাতীয়-সাহিত্যে অনস্থ মহিমার প্রতিষ্ঠিত করিবে। দেশে—এই বইখানা একাধারে ইতিহাদ, সাহিত্য ও দর্শন। সাড়ে তিন টাকা।

পৃথিবী কানের ? अ সংস্করণ। নবনুগের বলিষ্ঠতম গল। অমুতবাজার—
It is a departure in the fiction-literature of the province. পেড় টাকা।

প্রকাশ কিশীথ কালে শোভন সচিত্র ৩র সংশ্বরণ। উপহারের শ্রেষ্ঠ বই।
শনিবারের চিটি—হালফা লেখাভেও মনোজ
বহুর ক্ষমতা দেখিরা সকলে বিশ্বিত হইবেন। গল্লফলি চিত্রশোভিত হওয়ার পাঠবদের
রসোপলন্ধির সহারতা কবিবে। ছই টাকা আট আনা।

ব্যুম্বর ৩র সংশ্বরণ। পরিচয়—বে retrospect, চিন্তার গভীরত। এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে কেথা চিরন্তনের পর্যায়ে গিয়া গৌছায়, তাহা মনোজ বহুর আছে। আড়াই টাকা। ব্যুব্দি তার সংস্করণ। মাপ্ত্রুমি—যে অকুত্রিম অভিজ্ঞতার থেকে বড় সাহিত্যের সৃষ্টি, তার অপ্রাচুর্য নেই কোথাও। প্রতিটি চরিত্র জীবস্ত—তারা যেন আমাদের চোধের সামনেই কথা বলে। ছই টাকা।

হাবিন বর সংকরণ। নাটাভারতাতে অভিনীত জনপ্রির নাটক। যুগান্তর— নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপি-চাতুর্যে রসপিপাস্থদের মনে পভীর রেখাপাত করিরাছে। ছুই টাকা।

উলু সভ-প্রকাশিত করেকটি মর্মন্দর্শী অভিনব গল্পের সংকলন। হুই টাকা চার আনা।

দেবী কিলোকী ২য় সংস্করণ। বনমর্মার-মুগের স্থবিখ্যাত গলগ্রন্থ প্রথম সংস্করণ নিংশেষিত হবার পর নানা পোলবোগে প্রায় দশ বংসর এ বইরের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা সম্ভব হয় নি। সম্প্রতি ছাপা হল। ছই টাকা।

আ গাঁচ, ১৯৪২ ব্য সংক্ষরণ। আগন্ত-বিপ্লবের পটভূমিকার রচিত বাংলা-সাহিত্যের অক্সতম প্ররণীয় হুবৃহৎ উপস্থাস। ১৮৫৭ অব্দের স্বাধীনতা-বুদ্দের পর বিরাট বছব্যাপ্ত জন-অভ্যুথানের কাহিনী সাহিত্যে ক্ষীবস্তরূপ পরিগ্রহ করেছে, অথচ উপস্থাসের মাধুর্য ও রুগোন্তীপতা তিলমাত্র ক্ষুর হয় নি। মনোজ বহুর শক্তির আরও বিচিত্র পরিচর উদ্বাহিত হল এই নৰতম উপস্থাসে। দাম সাড়ে তিন টাকা

ব্যান্ত ব্যক্তির বেলার ব্যান্ত অঞ্চলর পরিবেশ।

হরুল্লাত ব্যতি-বিরল চরের উপর হুর্ধ র মান্ত্রের

ভীবন-চিত্র। বর্জনাল—'বনমর্মরের' মনোজ বন্ধকে ফিরে পেলাম তাঁর পরিপূর্ণ লক্তিতে।

চিত্রলমারির খালে, মালকের তরঙ্গ-চকল জলে, পদ্মফে'টো ডাকাতের বিলে, ক্সাড় হোগলার
বনে তিনি যেন যাতুক্রের মতো এক স্বপ্থলোক তৈরি করেছেন। তারই মধ্যে অমিত বিজ্ঞেলাটি খেলছে বাংলার দামাল ছেলের দল, যারা আজ স্মৃতিমাত্রে পর্যবস্তিত হরেছে। লেথকের
দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে একটি অভিনব পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণ অভিনব ক'টি চরিত্র আমরাও

দেখলাম। তাঁর স্প্ট সার্থক হরেছে। অমুভ্রাজার—The story centres round
the conflict of the families of two marauding Zaminders through which
runs the theme of love like a slender sparkling stream. Sj. Monoj Bose
has a striking manner' of reproducing atmosphere—of bringing to the readers'
mind the vast alluvial stretches, the mighty rivers in spate, fearless spirits in
the passion for fight and the ways of human heart that beats the same
through different ages and times...সাড়ে তিন টাকা